## প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন—১৩৫২

প্রকাশক — '
শচীক্র নাথ মৃথোপাধ্যায়
বেদল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজে খ্রীট
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট-শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুজাকর—
সত্যপ্রসন্ন দন্ত,
পূর্বাশা লিমিটেড,
পি-১৩ গণেশ চন্দ্র এভেন্ত্য,
কলিকাতা

ব্লক ও প্রচ্ছদগট মূদ্রণ ভারত ফোটোটাইপ ইুডিও

> বাঁধাই বেদ্বল বাইণ্ডা**দ**ি

দাম এক টাকা বারো আনা

## স্চীপত্ৰ

| •••  | •••  | 7  |
|------|------|----|
| •••• |      | 79 |
| •••  | •••  | २७ |
| ш,   | •••  | ೨  |
|      | **** | 89 |
| •••  | ,,,  | ৬৩ |
| •••  | •••  | 47 |
| •••  | •••  | ۲۶ |
| ···  | •••  | 20 |
|      | •••  |    |

## এই গল্পগুলির রচনাকাল—১৩৫১-৫২



থালি গাছ আর জঙ্গল। নদীতে চর জাগবার সঙ্গে-সঙ্গেই গাছ গজায়—ছইলা আর আরগুজি, কেওড়া আর লোনা-ঝাউ। দেখতে-দেখতে লতার দল লেলিয়ে ওঠে, কুটুম-পাগলি যে লতা দে বাঘকে পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে। বালির চর দেখতে-দেখতে কালিজঙ্গলে ভরে যায়।

হাঁা, ভঙ্গল হাসিল কর। বন-বাদায় আবাদ বসাও। গোলা-গঞ্জ হাট-বাজার বাগান-বাগিচা পত্তন কর।

জন্ধন উঠিত না হয়, ঝড় আস্কক একটা। নদী বেধানে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে সেই অগ্নিম্থ থেকে সর্বনাশা ঝড় আস্কক একটা—সব গাছগাছড়া ভূমিসাৎ হয়ে যাক।

তাই যাবে এক দিন। কয়লার খাদ বখন শৃক্ত হয়ে যাবে তখন মানুষ উদ্ভান্তের মত গাছ কাটবে। তার একদিকে চাই শস্তা, অক্ত দিকে চাই আত্থন।

চালানি নৌকোয় কাঠ এসেছে নদীর ঘাটে। মঙ্গল চাপরাশি নদীর ধাপায় বাঁপিয়ে পড়লঃ 'কি কাঠ গু'

কে একজন বললে, 'স্থপারির চেলা।'

কিছু কাল আগে এ অঞ্চলে রাপ্তা নেবের এক লাল ঝড় এসেছিল।
তাতে কয়েক শো মাইল একেবারে ফর্সা হয়ে গিয়েছিল, গাছের বংশ
ছিল না। সাদা ও সিধে সাদাসিধে যত স্থপারি গাছ ছিল, সব নির্মূল
হয়ে গেছে। আর-সব কাঠ শেষ হয়ে গেলেও স্থপারির চেলা আসছে
নৌকো-বোঝাই হয়ে।

ঝড়টা এসেছিল ঈধরের আশীর্বাদের মত। বানবস্থায় গ্রুকনাস্থ অনেক ভেনে গিয়েছিল বটে, কিন্তু গাছও ভেঙে পড়েছিল অগণ্য। গাছ না পড়লে মানুষ জালতি পেত কোথায়? রাটা করত কি করে? কয়লা নেই। স্থাল ধমক দিয়ে উঠল। ধমক দেবার কারণ আছে। কণ্ট্রোলে হেনন্তা সে সইতে পারে না। ক্লে হচ্ছে এখানকার সিভিল সাপ্লাই নতুন ইনস্পেকটর। নামের শেষে আগে আই-সি-এস লিখড উপরালার হকুমে এখন আই-ও-সি-এস লিখছে, ইনস্পেকটর আ সিভিল সাপ্লাইজ।

চাল কন্ট্রোল হয়েছে বটে, কিন্ত চুলো এখনো বশে আনা যায়নি !
'আমার চাপরাশিটা বাড়ি গেছে। সে ফিরে এলে দাম ঠিক কালে।'

মাঝিরা নড়তে চায় না। বলে, 'আমাদের আসতে আবার সে হাটবার।'

স্থশীলও নেইআঁকড়া। 'মেই হাটবারেই তবে নিয়ে যেয়ো।' ফিরতি হাটবারেই আবার মাঝিরা এসে হাজির।

গা গুলিষে উঠন হুশালের। ধেয়াল ছিল না আজই মন্ধলকে এই সপ্তাহের অন্ত্রহবিদায় দিয়ে দিয়েছে। বউরের অন্ত্রগ, বাড়ি-মেরামত অনেক রকম, কাঁছনি। এখন নিক্লপায় রাগে জলতে লাগল স্থালি বললে, 'সে-ষ্পিডটা তো ছুটি নিয়ে গেছে। আর ক ঘণ্টা আগে এলেন কেন ?'

'নিক্ট-পথ তো নয়, ছজুর, লোকলস্করও বেশি নেই—' মাঝিরা বলং মিনতি করে।

'দামটা এখনো বোঝাপড়া হয়নি চাপর।শির সঞ্চে—'
'এর আবার বোঝাপড়া কি !লাাজা দামই তো দেবেন।'
একেবারে থালি হাতে ফিরিয়ে দেয়া যায় না। স্থশীল তিন ট্রাব বার করে দিল। বললে, 'বাকি দাম মঙ্গল এলে পে হাক্যে দেবন' কেঁচা-মারা পাঁকের মাছের মত শুটিয়ে গেল মাঝিরা। অবিচারট এত প্রত্যক্ষ যে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। শেষে ক্ষীণস্বরে বললে, 'সে কবে আসে তার ঠিক কি।'

'এক হপ্তা মোটে ছুটি। ছুটির শেষেই মাস কারার। না এসে বাবে কোথায় ?'

তবু কালো চিটে-পড়া নোট তিনটে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না মাঝিরা। বলে, 'বড় আতান্তরে আছি, হজুর, দিনান্তর থাওয়া হয় না—'

কিন্তু স্থালি কাঠ। বললে, 'হবে, হবে, মঙ্গল ফিরে আস্ক।' তবু আরো কতক্ষণ বসে রইল মাঝিরা। শেষে নিরুপায়ের মত চলে গেল।

কারা যেন আন্তব্যস্ত হয়ে বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ছে।

'ଅନୁନା'

ভিতর থেকে স্থশীল বললে, 'কে ?' 🦼

খুব ভারি গলায় উত্তর এলঃ 'বাইরে আস্কুন।'

বাইরে এসে দেথে—তিনজন যুবক ভদ্রগোক। একজন পাজামা, দ্বিতীয়জন লপি, ততীয় মালকোঁচা।

'আমরা এথানকার কমিউনিই—'

সম্রমে চেয়ার এগিয়ে দিতে লাগল স্থশীল।

'না, বসতে আসিনি। বদে থাকবার সময় কই আমাদের।' বলে রাস্তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলঃ 'আপনি কাঠ কিনে কাঠের দাম দিছেন না, তার মানে কি ?'

স্থাল লক্ষ্য করে চেয়ে দেখল সেই ছটো কঠিওয়ালা মাঝি। বুঝল আদালতে না গিয়ে পঞ্চায়েতিতে গেছে।

রাগে শরীর রি-রি করে উঠল। াত দিয়ে জিভ কামড়ে রাগটা

থামাতে পারলেও ঝাঁজ কমাতে থারল না। 'দাম দিচ্ছি না মানে
'হাাঁ, জানি, তিন টাকা দিয়েছেন। কিন্তু তিন টাকা দান না
দাম সাতাশ টাকা।'

'কোন হিসেবে ?'

'সোজা হিসেবে। ওদের থেকে আপনি ন আঁটি কাঠ নিয়েঃ তিন টাকা করে আঁটি—তিন-নয় সাতাশ, নামতা না পড়েও জানা থাঃ স্থশীল একবার তাকাল মাঝিদের দিকে। মাঝিদের চোথে এ রাগ, ঘুণা, প্রতিহিংসা।

'নয় আঁটি নিয়েছি? ভাল করে ঝোঁজ করেছেন ?'
'থোঁজ নেবার দরকার হয় না। এরা মাটির কাছাকাছি য়া এরা সত্য ছাড়া মিনো বলে না—'

'আর যদি বেশি কিছু নেমই আদায় করে, দোষ দিতে পারেন হি বছ শান্ত গলায় বললে লুদ্বিধারী। 'এতদিন অনেক শুষেছি ও এবার মাদায়ের পৃষ্টে মুশ্মা দেবার সময় এদেছে।'

'তাই' বলে তিন টাকা করে স্পারির চেলা?'

'স্বপারির চেলা নয় তে। কি আপনাকে শাল-সেগুন লোহা-সুঁ দেবে ?' নালকোঁচা প্রায় মুখিয়ে এল।

স্থশীল বসল চেয়ারে। সিগারেট ধরাল। বললে, 'সব ছেড়ে । বুঝি কাঠে এসেছেন p'

'শুধু কাঠে কেন, হাটে-মাঠে-ঘাটে, সর্বঘটেই আছি। যেথ যত কিছু শোষণ ও পেষণ সেখানেই আমরা এগিয়ে আসি—'

'বাঁপিয়ে পড়ি।' বললে নালকোঁচা।

শেষ পর্যন্ত শোষণটা বুঝি আমার এথানেই আপ্রেক্টার করলেন ? বি আমি যদি সিভিল সাগ্লাইর না হয়ে প্রলিশের ইনস্পেক্টার হতাম, এগ্রে শাহস করতেন ? কিংবা আমার চাকরির আভাক্ষরের 'ও'-টি বদি না থাকত, তা হলে ?'

'বাজে কথা বলবার সময় নেই আমাদের। দিয়ে দিন টাকাটা।'

'আপনারা আদালতের পেয়াদা নন, ক্রোক বা দখল-উচ্ছেদের পরোয়ানা নিয়ে আসেন নি। স্ক্তরাং আপনাদের আদেশ বা অসুরোধ কোনোটা শুনতেই আমি বাধ্য নই।' স্কুণীল গ্রীর হল।

'দেবেন না?'

'আমার চাপরাশি কাঠ এনেছে, সে ফিরে আস্ক্ক, বাকি দাম তথন ।দিয়ে দেব। কি দুর, কটা বা বোঝা সুধ সে জানে।'

'আর আমরা জানি না ?' মাঝিরা ঝাঁজিরে উঠল।

সুশীল আর কথা বলগুনা। আরে তার এই স্তব্ধতাটাই মনে হল প্রবল গ্লাধাকার মত।

মাঝিরা অনেক আখাস পেলে এসেছিল, আর সেই আখাসে নিশ্চিত্ত হয়ে গাঁইটাও বাড়িয়ে দিয়েছিল অছ্টলে। এখন পারে এসে ভরাড়ুবি হয় দেখে বিগলিত গলার বললে, 'কমিলে-টমিয়ে রফানিপ্পত্তি করে যা হয়, ভজ্কর-- বড্ড গরিব--'

কর্মীরা ধনকে উঠল। ভেঁচকা টান নারল হাত ধরে। বললে, 'অধিকারের কাণাকভিও ছাড়বিনে। এখন কেম আমানের হাতে। চলে আয়—'

পায়ের মঙ্গে পা মিলিয়ে প্রায় মার্চ করে চলে গেল।

প্রদিন ঘুন থেকে উঠে সুনীল দেখল কতগুলি সুলের ছেলে-নেয়ে কতগুলি কৃঞ্চিত করে তার বাড়ির চারদিকে টবল দিয়ে বেড়াছে। যেমন নিশান ধরে, তেমনি ভাবে কঞ্চিগুলি ধরা। শহরে কাগজ নেই বলেই নিশান ধ্য়ান, শুধু কঞ্চি হয়েছে। ি একটা বলতে তারা ছড়ার

মত। লাইনের আধ্যানা একজন বলছে, বাকি আধ্যানা আর স্বাই বলছে সম্বেত কঠে। কান থাড়ারেণে, অনেক্জণ পর ধরতে পারল ক্যাটাঃ

> কাঠ কেন', মূল্য দাও। কাঠ কেন', মূল্য দাও।

অন্ত গ্রহ-বিদায় শেষ করে মঞ্চল এসে হাজির। বিনাকাটের আভ্তনের মত জলে উঠল স্থানীন। প্রথমে দপ করে, শেষে দাউ-দাউ করে।

'কোছোকে কাঠ নিয়ে এসেছিলে ?' নঙ্গল ধাক। ধেল বুকের মধ্যে।

'ক বোঝা এমেডিলে ?' দাম কত ঠিক হয়েছিল ? মঞ্জা গতমত পেতে লাগল।

'বলে মাতাশ টাকা। জ তোনার ন বোনা কাঠ ?'

মঞ্জ ত।কিয়ে রইল হত্ত্জির মত।
'ভদরলোক মাঝি না ধরে ধরতে গিয়েছিল পলিটক্যাল মাঝি ?
দরিদ্র হলেই যে নারায়ণ হয় না, জানতে না ভূমি ? ভয়ার, ইুপিড—'

্ ১৯ল পাথর হয়ে গেছে। স্থাস প্রহেছ না, চৌগ নছছে না ।

'আনি অতশত বুজি না বাপু। শিগুগির এ হাঙ্গামা মেটাও। ভুমি কিনে এনেছ কাঠ, তা ভুমি জান। ওরা এখানে আসবে কেন্থ এখানে কিং?'

'আমি যাজি এখুনি।' উদ্ভাৱের মত বৈগলে ম**ফল।** 'যদি না মেটাতে পার, চাকরি থেকে বরগান্ত *হ*ে াবে বলে দিছি।' 'জজুব---' 'কথাটি নয়। চাকরি যাবে, রেশন যাবে, সূর্যাবে। এ ক্লিন আনার খুন নেই, ১জম নেই—আমি শুধু তোমার জল্পে বসে আছি। যদি নঃ মেটাতে পার –'

থু জতে-থুঁ জতে কনীসংঘের আথড়ায় এসে দাড়াল মঙ্গল।

'বাবুর কাষ্টের দামটা দিতে এসোজ।' বললে কাঁপতে-কাঁপতে, 'হাঁ।,
আমি স্থালবাবুর চাপ্রাশি। কত দিতে হবে গু'

মর্বকর্তে রব উঠনঃ 'দাতাশ টাকা।'

মঞ্জল ক্ষীণকরে প্রতিবাদ করতে চাইল: 'না বাবু, অত নয়, ভুতুন —'
'টের জনেছি আমরা। সাতাশ টাকার এক পাই কম এলে চলবে না।'
'তেবো টাকা। আমাবে কাছে আছে।' মাইনের তেরোটি টাকা
বাব করে দিল মঞ্জ।

'ক্ঃ---' জু' দিয়েই উভিয়ে দিল যব। বিভক্ষণ পুৰো না দেবে ভাতক্ষণ বন্ধ হবে না প্ৰযোগন।'

মার্গাল-ভাতার চোদ্ধটা টাকা আছে এগনো গকেটে।

'হার পাচটা টাকা নিন, বাব। তেতে নিন--'

ভিড্রেছাড়ি নেই। পরিবেধ টাকা স্থকিয়ে নিতে দেব না। স্ব টাকা কপু করে ফেলে দিতে ধল বারুকে। মইলে—'

'পায়ে পড়ি বাবু, আর ছটো টাকা নিয়ে রেহাই দিন। দ্যা করন।' 'দ্যা নেই! কাষ্ঠ বলতে-বলতে স্বাই কাঠি হয়ে হৈছি।'

কে আবেকজন এগিয়ে এল। বগলে হৈছে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত টাকাটাই পাজিয়ে দিয়েছে। ও বাটা করু চালাকি করে দিছে মা। ভারছে, এর পেকে যদি কিছু মুনাফা মারা যায়। যত মুনাফাগোর—' এই বলে সে মুদালের প্রকৃতির উপর থাবা বসায়।

মঙ্গল হটল না, নিজের পেকেই বার ক.. দিল বাকি সাত টাকা।

তার এক মাসের সমস্ত রোজগার। তার বাড়ি-তৈরির কাঠ-খড়ের স্বপ্ন। তার সর্বস্থা।

সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল।

পর দিন থেকে বন্ধ হল শোভাষাত্রা। তুম থেকে উঠে জানলা দিয়ে তাকিয়ে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগতে লাগল স্থশীলের। শুনতে-শুনতে ছন্দ-তাল মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, তাই নিজেই সে তুড়ি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে স্থ ভাঁজতে লাগল, 'কাঠ কেন, মূল্য দাও। কাঠ কেন, মূল্য দাও।'

দর্জ। পুলেই দেখতে পেল, মঙ্গল। ভয় পেল দেখে। যেন এব রাত্রেই বুড়োছয়ে গেছে।

কে জানে, ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি বুঝি চোগ থেকে।
সুশীলা হালকা গলায় বলে উঠল, 'গান গাও, মগল। কাঠ কেন—
' মঙ্গল হাসল। মুথ থেকে বেরিয়ে এগ স্মুফুট কারার মত
'মল্য দাও।'



তারাই ফের ভোল বদলে এসেছে। জাগা-কাপড়ে নতুন ছাঁটকাট দি , ধরতাই বুলির চেকনাই ফুটিয়ে। কমরেড সেজে। জাসল রেড কম রেড সেজে, লালচে জলে বা জোলো লালে টুপভুজক্ষ হয়ে।

সবাই প্রায় জমিদারের ছেলে। বাপের আদায়-ইরশালে হাত্ত দিয়ে আমদানি-স্নার ঠিক রেথে বারা পরের ধনে পোদারি করতে চ কুডুল মারবার সময় লক্ষা রাথে নিজের পায়ে না পড়ে। বারা প মাথায় কাঁঠিল ভাঙে। কাণা গরুটি বায়ুনকে দিয়ে আও গরুটি বিজি আনে। মা স্বাইর টিকিট দেথে ক্লাশ ঠিক করে-করে চুদ্যেছেন। আর, বারা মার্কা-মারা নয়, নিভাত্ত নেড়াবোঁচা, টেবল-ক্রথের উপরে চায়ের দাগের মত, তাদের কোনো কলকে বে ভারা দাভিয়ে আছে নাড়ি-বাবানদায়।

এ নাড়ির ছেলেরা বসতে শিথেই সেল্নে নিয়ে চুল ছাটে, মে ছাটবার আগেই নাচের পা ছোড়ে। ছেলেরা একেকটি লকাম মেয়েরা একেকটি বিচ্ছু। স্বাইরই কেমন একটা চিলেচালা ভাব, থু খুসবো ছড়িয়ে থেয়ালের ছাওয়ায় উড়ে বেড়াছে। কি করে এল-না দেখানে এই শুধু স্বাইর চৈষ্টা। দাদা তাই যামিনী রায় ওশোলোগভকে নিয়ে পড়েছেন, দিদি পড়েছেন ছাাফট হিন্দু কোড় নি একেকটি পাকা লব, ভূইফোড়। স্বাইর যেন জর হয়েছে, পথেছে। দাদা বৌদির সঙ্গে বন্দে বান থান। দিদি এদিকে কাাষ্টো খায়, ওদিকে ছাতে-মুখে থাবা-থাবা মো-পাউডার ঘমে। মা প্রাপ্তের জন্তে বিজ্ঞাপন দেখে বছে থেকে পিল আনিয়ে খাছেন। ছাওয়া-লতা, মোমের মত ফুল, শাদা, হালকা।

উচিত নয় এই তাসের বাড়ি ভেঙে চুরমার করে দেয়া? বেং

শুর্ সিজের কুশন, পোর্ম শিন আরে রবার ? যেথানে সার-শভানেই, কেবল খোসাভ্যির কারবার ?

'(वभ करत्रिहा' हैनार्ड-हैनार्ड हान शन कुम्सकिन।

গুড়তুতো ভাই নন্দর মুখে-মাথায় ঠাস-ঠাস করে স্থমন্ত কভগুলি এলোধাবাড়ি চড় কসাল। টেবিলের উপর থেকে দোয়াতদানটা নিয়ে গেছে সকালবেলা, সদ্ধে পর্যন্ত ফিরিয়ে দেবার নাম নেই।

জায়গার জিনিসটা কখনো জায়গায় থাকবে না। জিগগেস করে।, কে নিয়েছে, সবাই নির্লিপ্তের মত বলবে, আমি কি জানি। রাজ্যের লোক বাভিতে, কাদায়-ডোবা শুয়োরের পালের মত। কারু মাথায় খুশকি, গায়ে পাঁচড়া, চোখে পিচুটি। রেলিঙে-কার্নিশে কাঁচা দেলাইয়ের কাঁথা আর দাগ-ধরা তোষক শুকোছে সারি-সারি। পোন ফ্রক নিকার জাভিরা। উকুনের মত ছেলেপিলে। সংযম নেই, শৃঙ্গলা নেই, বরদান্ত নেই। মেঝেষ্য পুল্টিশের মত বিছানা। নোংরা আর বুল। হাবজা-গোবজা। মেঝেতে থুতু ফেলছে, দেয়ালে সিকনি মুছছে, আনাচ-কানাচে পিক ছ'ডছে। পদায় হাত ঘসছে। যেথানে-সেথানে জুতো-পায়ে আসছে-যাছে। বখন-তখন আড্ডা জনাছে। নতুন একটা কিছু সিনেমা এলেই দেখতে ছুটছে। ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে দরজার কোণে ধুলো জমিরে রাথছে। ঘরে লোক নেই, তবু আলো জনছে। কলের জল প্ডছে তো প্ডছেই। চৌৰাচচার জল ছু' তিন জনেই ফুরিয়ে ফেলছে। ঝাঁটাটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেঝের উপর। কেটে পরে ঠাকুনা প্রভায় বমে ঝিমুছেন। পাংশ বনে পিসিণা কেছা শোনাছে। বাভির মধ্যে উৎপাত একটা হারমোনিয়ান, যে যথন পারছে হাপর চালিয়ে চিকুড় মারছে। ছেলেরা দেয়ালে পেন্যালের আঁকিবুকি দিছে, ইছেমত পেরেক ঠুকছে। একবেয়ে ইলিশ মাছ থাছে। শাশুড়ি-বে থেয়োথেয়ি চলছে। বউরা সকাল-বিকেল বাপের বাড়ি কর। সোয়ামীদের ধৃতি চুরি করে ছাদে-ছাদে ছাপিয়ে নিছে। চলছে ছেলে কেঁড়েলি, মেয়েদের ক্যাকামো।

'কেন ওকে মারছ ?' বড় কাকি তেড়ে আসেন। 'কেশ করছি। ও কেন দাঁত না মেজে থ্রুতে আসে ?'

ও কেন নথ খায় ? ও কেন শিস দেয় ? ও কেন কান চুলকোব সময় বিশ্রী শব্দ করে ? কেন পা দোলায় ? দাঁত গোঁটে ? ও বে কারণে-অকারণে জানলায় গিয়ে দাঁড়ায় ? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গ উচিয়ে গান গায়, নাচের পোজ করে ?

স্থান্ত একা। বেকার। বাপ উকিল হতে বলেছিল, শোনেনি পার্টির কাজ করে। টো-টো করে টহল মারে। মাঝে-মাঝে বজ্জাদের। চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্তকে বলে সাবধান হতে। ত সে-ই থাটে। আটপিটে, পোড়থেকো ছেলে, হাণ্ডবিল বিলোনো থে স্কেক করে নেগাফোন মুখে নিয়ে ঘোষণা করা পর্যন্ত সেই এক নম্বর হাটু পর্যন্ত ধুলো, চুল উস্কথুস্ক, মুখে কথার তারাবাজি। তর্ক করতে গোএক কথার হটিয়ে দেয় সবাইকে: 'পড়েছেন কিছু ?'

বেটুরু সময় বাড়িতে থাকে, গুঁতুনে গরুর মত সমস্ত চিলেমির পিছ চুঁমারে। অসম্ভব একে সজুত করা। কলকে উপুড় করে পো তামাক চেলে ফেলে নতুন তামাক সাজতে হবে।

'এবার কিছু টাকা রোজগারের পথ ভাগ।' মা ফর্দ নিয়ে বদেন। বাম্ন, তুটো চাকর, তুটো ঝি, তায় জা-রা কেউ রায়া করবে । ঠাকুমার জল্ভে রাধুনি। মাসের মধ্যে তুটো সাধ ুটো ছেলের মুথ-দে তুটো বিয়ে। ডাক্তার, নাস, ধাই। 'হরিণও শিং বদলায়, ওর বদল নেই।' বাবা টিপ্পনি কাটেন। বাবা চোরাবান্ধারে চালান-খালাদের ঠিকাদারি করেন। কাকারা কেরানি। সব একেকটি নিরেট গোলা। না বা হিন্দু মহাসভা। একেবারে নট-নড্নচড্ন।

কাঁকোনি দিয়ে নড়িয়ে দিলে শুধুচলবেনা। সমূলে নিম্ল করতে হবে।

বালিচ্ব থসেছে, থিলেন ফেটেছে, কানিশ চটেছে, ভিত দমেছে, দরজার থুন ধরেছে. কিন্তু বনেদ বড় মজবুত। এ বনেদ খুঁড়ে ফেলা ায় না ্ ভেডে ফেলে দেয়া যায় না এর গাঁথনি ? জীবনের কোরা বং আব নাড় ভূলে ফেলে দিয়ে লাল বঙে ছুবিয়ে নেয়া যায় না ?

कुन्नकनि धायमा कतन, विध्य कत्रव।

এ একটা এনন কি নয়া জিনিস ? যার জ্বন্যে এত ইাসফাস, এত উসিপিসি। এমন একটা চেহারা করেছে যেন ঝড় নাথায় করে ঘুরছে। বিয়ে করবে তো এত হৈ-ভূজ্জত কিসের ?

কমরেডদের কম্পজর স্থক হল। কার ভাগ্যে না শিকে ছেড়ে। আর বাই হোক, কুন্দকলি নিশ্চঃই নিজের কোট বজার রাখবে। সীমানা-সরহদ্দ পেরিয়ে বাবে না।

না। ততটুকু মাত্রাজ্ঞান তার আছে। স্পষ্টাস্পষ্টি নাম বললে কুন্দকলি।

একেবারে ছেঁড়া শাট, ঘদা জুতো, খড়ি ওড়া চেহারা। জাতে-ঠেনা। এত সব কেইবিষ্টু থাকতে এই হেঁজি জিকে? এত সব কাশ্মিরি ফডুরা, মারাঠি চটি ও লাখনোয়ি পাজামা—সব উবে গেল? একেবারে নামকাটা সেপাই না হলেও নিধিরাম সুদার তো বটে। সে মারল কেলা প

তেলে-বেগুনে জলে উঠল রত্নাবলী। বললে, 'রাজ্যে তৃই আর লোক পেলিনে ?'

'at 1'

'হাটের রাস্তা থেকে শেষকালে তুই একটা কাণাকড়ি কুড়িয়ে নিলি ? চালাবি কি করে ?'

'যে থেলে সে কাণাকড়িতেও'থেলে।' কুন্দকলি গভীর স্থুরে বললে। 'ভাই বলে আটবাট বাঁধবি নে ? ভেসে বাবি ?'

'আমার ইছে।'

गान कि এর ? विद्यां ?

তার চেয়ে সটান জেলে যা না। চের ভদ্র দেখাবে। বনে যা না, বনতে পারব, বাঘে থেয়েছে। পাগলাগারদেও যদি যাস, বলা যাবে, মাথার ব্যামো হয়েছিল, উপায় কি! কিন্তু এ কি কেলেঞ্চার!

ভালোবাসা ? ভালোবাসলেই বিয়ে করতে হবে ? লাখির চেঁকিকে চড়ে তুলতে হবে ? জগতের কেউ গুনেছে এমন কথা ? অমিতকে বিয়ে করেছিল লাবণ্য ?

ম কেঁদে-রেঁদে একসা করলে।

'ব্লপ-গুণ না দেখিস পকেটটাও তুই দেখবিনে ?'

'নোটা ভাত মোটা কাপড়ই আমার বেশি।' কুলকলি গর্বের সঙ্গে বললে।

কি মামূলি! কি সেকেলে! একেবারে সাজানে কথা।

'নোটা ভাত জড়িয়ে গেলে গলা দিয়ে যে উল**ে না পোড়ারমুখি।** কভাবলী কামটা দিয়ে ওঠে। 'ফ্যানসা ভাতেই স্থগদ্ধের ধোঁয়া উড়বে।' কথার পিঠে কথা বলতে হয় বলেই বলছে, নইলে এর কোনো তাগবাগ নেই।

বাবা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

কুন্দকলি বলে, 'আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিতে পার বাড়ি থেকে, কিন্তু আমার আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট করতে পার না।'

'তাড়িয়ে দেব কি ় শেকল দিয়ে বাড়ির মধ্যে বন্ধ করে রাথব।' এই ফাসিজম। এরই উংখাত চাই।.

কমনগীব কমরেডরা অভর দিল, আমরা বাগড়াদেব। চাই কি, গুম করে ফেলব।

মুওমালার দাতথামাটিতে কুন্দকলির ভয় নেই।

সবাই ভাবে, এত জোর মেরেটা পার কোথা থেকে ? এতদিনের মাটি-জল ব্যর্থ করে এ কি আগাছা জন্মাল ? ভালোবাসা কথনো এত উজবুক হয় ? এ স্রেফ কেরদানি। ভেণুগরিবার ভেঙে দেবার বাহাছরি। পরিবারই হছে ক্যাপিট্যালিজমের গোড়াপতন। তার আইনকামূন, নীতিজ্ঞান, শিল্পজ্ঞান, এমন কি সৌন্দর্যবেধ—সব কিছুই থান্ত। বরবাদ করো। শুধু ধার-করা বুলির চৌচাপট।

স্থমন্ত্র বলল, বিয়ে করব এত দিনে।

ভেরেপ্তা ভাজর। কথাটা বেন এমনি শোনাল। প্রাণ নেই, আহলাদ নেই, বেন আদায়ী-অনাদায়ী মনও পাওনা-দেনার হিসাব-পত্র ব্যবসমুঝ হয়ে গেছে। যেন মত্তীন সাদ, সাফ কথা, বিয়ে করব। গরলায়েক কি কৌতফেরারি, আবাদি কি হাজাশুকা, নোনাশিকন্তি ন নদীগত, কোনো জিজাসা নেই, ওজর-আপত্তি নেই—বিয়ে করব।

স্বাই লাফিয়ে উঠল। স্থাংটার নেই বাটপাড়ে ভয়, তেমনি স্বাই জানত স্থামন্ত্র প্রা-ভয় নেই। কিন্তু এ কি, বাজে তাসও তৃক্প হয়ে উঠল। আর, শোনো, কাকে বিয়ে করছে!

মন্ত বড় লোকের মেয়ে। পটের বিবি। মিহি শাড়ি পরে পেটো-পাড়া চুল বেঁধে কোমর বাঁকিয়ে চলে। নালো, চুল ছাঁটা, ভুরু কামানো, বরাখুরে। থাটো-খাটো শাড়ি-জামা পরে যাতে আঁটোসাঁটো দেখায় বেশি চলতে-ফিরতে হয়, রপট-দাপট খুব। কোনোদিন দেখিসনি রাস্তায়? বন্তি ঘুরে-ঘুরে দন্তথং নেয়। কয়লা বিলোয়। টিরাপ পাম্প কি করে চালাতে হয় শিখিয়ে গেল সেদিন! অফিস-টাইমে সাইরেন বাজলে কি করতে হবে মেয়েদের, ঐ লেখাটা তো ওরই! ও মা, ঐ মেয়েটা? ও তো কামাখ্যার মেয়ে। হাড়ে ভেলকি থেলে।

মা কেঁদে পড়েনঃ "অসম্ভব। ওরা বামুন আমরা কুণ্ড়। তা ছাড়া ঐ ধেষে-নাচনী মেমে—'

বড় কাকি বলেনঃ 'প্রতিলোম বিষে।'

'জানতুম আগে।' ছোটকাকি বলেন হাত ঘুরিয়েঃ 'উপরে চিকনচাকন, ভেতরে খাঁ।ড।'

'কিন্তু খাওয়াবে কি ?' মেজকাকি ঝলসে ওঠেন : 'সন্তাগওার বাজার নয় এখন ।'

'তোমাদের ভাবতে হবে না।' যেন এও একটা ছটিল রাজনীতির প্রশ্ন এমনি ভাবে স্থমন্ত্র স্বাইর পাশ কাটায়।

কিন্তু বাড়ির কর্তাকে ভাবতে হবে। এখন তাঁর তপ্ত খোলা, তাই

ুৰাই বড়। বলেন, 'জাত না মানি, টাকা মানি। খ্রামকুল ছইই ছাড়ডে ুগারব না। নগদ টাকা নিতে হবে।'

'ভালোবাসায় আবার টাকা চলে নাকি ?' কাকারা চিপটেন কাটেন।

চালাক-চোস্ত ছেলে হলে এবি মধ্যে টাকাব জোটপাট করে.নিতে পারে। ঐ তো যোগেন ডিপটি ছেলেকে কেমন টুইয়ে দিয়ে মেয়ের বাপের থেকে বিষয় হাঁকড়াল। মাজা বৃদ্ধিই নয় ওর কোনো কালে। সর্ব কর্মে ঘুন। যাই বল, টাকরে থাতিরেই ফেরফার করতে পারি। কারবারের হেণায় আণ্ডিল হয়েছে মেয়ের বাপ, তাকে ছাড়াছাড়ি নেই।

'বিয়ে করছি আমরা, ভাতে বাপেদের কি ?' স্থমন্ত্র বললে গন্তীর হয়ে।

বাপেদের কি তে। পথ দেখ। কাকারাও বাবার হাইয়ে ভুড়ি দিলেন। এ বাড়িতে জায়গা কোগায় ? নিজেরাই কোনোরকমে মাছ-পাতৃরি হয়ে মাছি।

এমন জং-ধর। ভোঁতা বৃদ্ধি দেখা যায়নি কোনো কালে। ওদের পালের যে গোদা সেই তো বিষের সময় দমসম দিয়ে টাকা নিয়েছে। আরে, নে-ধোর সময়ই তো এই! সাতমূলুক টাকা নিয়ে কই দামামা বাজাবি, তা না, ভকনো পেটে হাঁডি বাঞাতে বসেছিস।

স্তাই, ভাবতেও পারত না কেউ। পার্টির বাইবে আর ওর পুথিবী ছিল না। নিতান্ত কাটথোটা, গোয়ারগোবিন্দ, রসক্স কোনো দিন কিছুনেই। তার প্রেম ? তার হৃদর ? গরুর গাড়িতে পিয়ানো? তবে ও জোর পাছে কোথা থেকে ? কোন স্থপ্ন ? কিসের সাধনা?

বুঝেছি, আর কিছু না পার, প্রথমে গ্রিবার ভাঙো। পিলপেগুলো আলগা করে দাও। হালে বিংকৈ মেরে নৌকো এগিয়ে নিয়ে চল।



্<mark>নত্</mark>ন বিষে করেছে রমজান। বউরের নাম হাশ্রবিবি। সব সমবেই হাসে। রাতে ঘুমের মধ্যেও হাসে কি না বাতি জালিয়ে দেখতেইচ্ছে করে রমজানের।

কুপি আছে। দিয়াশলাইও আছে। কিন্তু কেরাসিন কই ? পাশেই হাতেম শা'র দোকান। আগে কঠি বেচত। কেরাসিন বেচত। এখন ভেলি গুড় বেচে। বেচে গোসাভৃষি।

'ক্রাচিন এল দোকানে গ'

'কোথায় জাচিন।' হাতেম শা বিভূঞার ভঙ্গি করে।

জবাব শুনে রমজান যেন খুসি হতে চায় না। ইতি-উতি করে।

'চাষার ঘরে আবাব ক্রাচিনের দরকার কি ? কোনোদিন বাতি জ্বেলেছিস রাত্তিরে ?'

'সময়ে-অসময়ে জালতে হয় তো তবু।'

'নে, নে, রাখ। পাস্তা-পোড়া-থাওয়া চাষা, তার আবার ক্রাচিন তেল। তার চেয়ে গিয়ে ঘিয়ের বাতি জালনা।' হাতেম শা দাঁত-খামাটি দিয়ে ওঠে।

সত্যি, তাদের ঘরে বাতে আবার কবে বাতি জলল । তার বাবা অত্যত ছোট চাষা, হাল-গরু বেগার নিয়ে মুজরো কর্লতিতে জন থেটেছে এ বছর। হাতে-লাঙলে দে কাপের সাহায্য করেছে, তবু তাদের প্রায় দিনান্তর খাওয়া হয়নি। জমি অল্প, তাম ধানগাছে এত অতিরিক্ত তেজ হয়েছিল এ বছর যে, ধান ফোলেনি, ধানে হৃদ হয়নি। এক কাটি ধান কর্জ এনে খন্দের সমর দেও কাটি ফিরিয়ে দেবে এই কড়ারে পেট চালিয়েছে। তাদের কি না কেরাসিনের কুণি! সত্যি, সাজগুরি শোনায়।

তবু, এ বছরই কত মাংবর চাষা রাজা হয়ে গেছে। কুপি থেকে

চলে এসেছে হেরিকেনে, খোড়ো চাল থেকে টিনের চালে। ছেড়ে চিনি ধরেছে, বিড়ি ছেড়ে সিগারেট। ঘোড়া কিনেছে কেউ। কেউ বা কলের গান। আর, প্রায় স্বাই একটা, তিনটে, চারটে পর্যস্ত বিয়ে করেছে। কুমিল্লা-ফরিদপুর থেকে রা মেয়ে এসেছে চালান হয়ে।

রমজানের শুধু এক। এই হাস্ত । এত **অ**ভাব-উপোদের <sub>ম</sub> যে হাসে।

রাত্রে একেক সময় মুখ্থানা তার দেখতে ইচ্ছে করে।
মুখ, আনন্দের মুখ। দিনের মুখে রাতের মুখের চিছ্টিও
থাকেনা।

ছই কমিউনিস্ট কমী গাঁয়ে এসেছে কেবাসিনের ফর্দ করবার জ হপ্তার কার কত তেল লাগতে পারে, তার তারদাদ। বলে, 'এ আর কাক ভাবতে হবে না। আমরা এসেছি। দেখবে গাঁয়ে খা দেয়ালি জালব। কি, কত লাগবে তোমার ?'

'এক কুপো।' রমজান ক্নতার্থের মত বলে।

তার গায়ে খৌচা মেরে হাতেম ধমক দিয়েওঠেঃ 'বল এ বোতন। বাইশ ইঞ্চি বোতন। তেল হাতি-মার্কা।'

তেলের এজেন্ট হীরেলাল সারখেল এসেছে ডিপোর বারু চুনীল সিকদারের কাছে তালাস-তদ্বিরের জস্তে। দশ দিনের উপর । কলকাতায় বসে, অথচ মাল বেকছেছ না গুদোম থেতে :

'ক-টিন আপ্নার ?'

'শাদা ছ শো, लाल हात भा।'

'পঞ্চাশ টিন ছেড়ে দিতে হবে মশাই।' চোখ ছোট করে চারদিকে ্লেক্সকরে চনীলাল।

না, একেবারে মুক্ত খাবে না। দামের যা পড়তা পড়ে, তার কিছু ক্ষম দিয়ে চুণীলাল পঞ্চাশ টিন কিনে নেবে হীরেলালের থেকে। আর শেগুলি, সোজা কথা, সটান চালান হবে কালোবাজারে। একেক ফোটা তেল একেক ফোটা বক্তের মত মনে হবে। কি, রাজি ?

উপায় কি। রোমে এদে গ্রীক সাজলে চলবে না।

ওরাগনে হাজার টিনই ঠিক এসেছে, কিন্তু তার পঞ্চাশ টিনই থালি।

ইীরেলাল জেলার কর্তাকে মোকাবিলা রেখে মাল থালাস নিল, কিন্তু

ডিপোর নালিশ পাঠাল না। সাব্যস্ত হল লিকেজ, ঝড়তিপড়তি,
টুটাকুটা। রেলের ঘাড়ে দোষ চাপিরে নিশ্চিস্ত হল সবাই।

ি হিসেবে ছাট পড়ল পঞ্চাশ টিন। বীট হল সাড়েন শোর বনিয়াদে।

্রেজেণ্টের নিচে ডিলার। দীননাথ নন্দী। ইয়াদালি ফরাজী। 'তোমার ছাড় কত ?'

'লাল চল্লিশ, শাদা বিয়া**লিশ।**'

'ভোমার ?'

'লাল আটাশ, শাদা বায়ার।'

মোট আট্যটি আর চুরানুকাই। হীরেলাল মনে-মনে হিসেব ঠিক করে ফেলে। শতকরা কুজি নম্বর করে ছাড়তে হবে। একেবারে থালি না চলে, আধা-ভতি টিন নিয়ে যাও। গায়ে দাগ কাটা আছে। কি, রাজি ?

উপ্রে কি ! নইলে মাল আসে না হাজে। ন্তিন সব শিল করা, মুখ বন্ধ, কিন্তু সবগুলিই ঢকচক করছে। কেউ পেট পর্যন্ত ভাতি, কেউ বড জোর গলা পর্যন্ত। মাথা-সই কেউ না। কালোবাজাব পিচল হয়ে ওঠে।

ভিলারের নিচে ইউনিয়ন-ভিলার। বামাপদ করন। আমা হাতেমালি শ্।

'কত তোমার ইউনিয়নে ?' 'नान कृष्डि, माना नम ।'

'তোমার ?' 'ঐ রকম।'

দীননাথ ধমকে ওঠে। ইয়াদালি চোথ পাকায়।

'অত নিয়ে করবি কি শুনি ? লাগবে নাকি অত ? কত ে সত্যি বাতি জালায় তোদের দেশে ?'

তা তো ঠিকই। বামাপদ আর হাতেমালি ফিক-ফিক করে হাসে 'চাষার ঘরে বাতি জলবে, না, ঝাডলগ্ঠন জলবে।'

তা, করতে হবে কি তাই বলো না।

'আদেক বিক্রি করে যা আমাদের কাছে।'

নিশ্চরই। অত টিনের গাহেক কোথায় গ্রামে ? দরকার থাক দরকারের বোধ কই গ

উপায়ও নেই তা ছাড়া। থাতিরথাতরার লোক তারা, কেউ পা বাবুর, কৈউ বা বোর্ডের মেম্বরের, অনেক কর্ত্ত-খড পুড়িয়ে তবে : করে নিয়েছে। দাম যদি একটু চড়া পায়, হাত-ফেরতা না করেই বি করে দেয়া মন্দ কি।

তিরিশ টিনের মধ্যে পনেরো টিনই বিক্রি হয়ে স্থ গ্রামে না যেতে দীননাথ-ইয়াদালির আডতে বসেই।

কেরাসিনের সোতা থাল বয়ে যায় কালোবাজারে।

তারপর যে কয় টিন গাঁয়ে আদে তারো কতক জড়ে। হয় গিয়ে হয়ত পাটাতনের নিচে, গুড়ের হাঁডির আডালে।

'চাষার ঘরে আবার ক্রাচিনের দরকার হল কবে ? কোনো দিন বাতি জেলেছিস রাভিরে ?' রমজানকে মুথঝামটা দিয়ে ওঠে হাতেমালি।

কমিউনিস্ট কমীর। সাবজিভিশনাল ফুড-কমিটিতে জায়গা করে
নিয়েছে। কোনো অসাম্য তারা বরদান্ত করবে না। গায়ের লোকদের
তারা চিনি থাওয়াবে। রাত্রে তাদের ঘরে জালাবে কেরোসিনের
ফুটকুটে আলো।

শুধু শহরের লোকের জন্তে ভাবনা। যত উকিল-মোক্তার, ডাক্তার-মাস্টার, দোকানদার, থোটেলওয়ালার প্রতি পক্ষপাত। যত মধাবিত মনোবৃত্তি। আর গ্রাম রইল অন্ধকারে। অবহেলার অন্ধকারে। ক্যাঁরা পায়জামার দড়িতে জোরে গিঁট বাধল।

খনেক চেঁচামেচি করে খনেক টেবিল চাপড়ে গ্রামের বরাদ তারা বাডিয়ে নিল কমিটির থেকে। শহরে যদি একশো টিন লাগে, মকস্বলে কম করে লাগবে তবে হাজার।পাঁচ: এক—সমস্ত একত ধরলে গাঁষের লোকের খন্তপাত এর চেয়েও বেশি। ঢোলশহরৎ করে গায়ে বেশনিং চালু হল, বাড়ি প্রতি হপ্তার বরাদ হল এক ছটাক থেকে আধ সের। গ্রামে এবার এল বৃদ্ধি দীপান্তি।

সাবডিভিশনাল কুড-কমিটির নিচে গ্রাম্য রেশন-সমিতি। কমিউনিস্ট কর্মীর কাণ্ডে তারা হাতভালি দিলে। যত বেশি, তত্ই বেসাতের স্থবিধে। আর কে না জানে, তাদের থাতিরের লোকেরাই ইউনিয়ন ডিলার। প্রেসিড়েণ্ট রহিম বক্স খোন্দকারেরই লোক এই হাতেমালি।

কিন্তু কে কোথার চায় কেরাসিন! জোর করে তুমি গছিয়ে দিতে পার, কিন্তু কেনাতে পার না। অভাবের বোধ আনতে পারলেও কেনবার ক্ষমতা আনতে পার না। রমজানের মত অমন বেআক্রেল কবিছ কার আছে এই বন-বাদায়! সক্ষোর সময়েই যেথানে ঘুম আর যেথানে এক ঘুমেই প্রত্যুষ, সেথানে মাঝরাতে আলো জেলে বউয়ের মুথ কে দেখতে চাইবে!

তাই কার্ডে ধরা থাকলেও বেশির ভাগ লোকই আসে না নিতে কেরাসিন। তাই অনায়াসেই হাতেমালি আদ্ধেক টিন দীননাথের ' ঘরেই বিক্রি করে আসে। বাড়তি সেই তেল কালোবাজার আলো করে। অলে পাতালের অলিতে-গলিতে।

কিন্তু আসে তাঁতিরা। মৃতিরা। নৌকোর মাঝিরা। রাত্রেও বাদের জীবিকার থেয়া, জীবিকার কোঁড়, জীবিকার টানা-পোঁড়েন বন্ধ হয় না। তাদের কাকর কার্ড নেই; থাকলেও যা বরাদের নম্না, গু'রাত্রেই কুরিয়ে বায়। তাই তারা মাঝে-মাঝে, অসহের সময়, থিড়কির দরজায় এসে এক হাতে মৃথের আধধানা চেকে জিগগেস করে, 'দাম কত বোতলের ?'

'লাল পাঁচ সিকে, শাদা ছু'টাকা।'

আর্তে-আন্তে তাঁত বন্ধ হয়ে যায়। মুচি ক্ষেতে গিয়ে জন থাটে। তাল-বেতের কারিকররা থোল-কতাল গায়। নৌকো নোঙর ফেলে চুপ করে বঙ্গে তেউ গোনে।

তবু বিক্রি হয় পাঁচ দিকে প্রথেকে হ'টাকায়। মোড়ল-মাতব্বরের

বাড়িতে। যথন খাওয়া-দাওয়া ঘটে, ঘটে বিয়ে-দাদি, পাল-পার্বন। যথন লুঠতরাজ হয়। ডাকাত আাসে মশাল জালিয়ে।

রাত্রে হাশ্রবি নাঝে-মাঝে কেঁদে ওঠে। গুভিয়ে ওঠে।
পেটে তার কি একটা দগদগে যন্ত্রণা। কখনো কাটা ছাগলের মত
হাত-পা ছোঁড়ে, কখনো গুটিয়ে পাকিয়ে যায়। কখনো হাতে-পায়ে থিল
ধরে থাকে।

'হাস্থ, কথা ক, কি থেয়েচিস আজ তুই ? এমন করছিস কেন ?'

মৃগ আর মরিচের মৌগুমে পরের ক্ষেতে ফসল তুলে বাপে-পোয়ে যা
পেয়েছে, তাই থেয়ে কাটিয়েছিল কয়েক মাস। তাও শেব দিকে
আকাঁড়া চালের জাউ থেয়ে। রোগে-রোগে কাহিল হয়ে পেছে
ছ'জনে। আর কেউ জন ধরে না তাদেরকে। ষ্টিমারঘাটে গিয়ে
সর্দারের জিন্মায় কুলিগিরি করে। হালকা মালের তালাস দেখে। থাঞ্জা
গাঁবাও আজকাল হালকা বোঝা কাঁধছাড়া করে না।

আকাঁড়া চালের জাউও বুঝি জোটে না আর। কাজীর হাঁড়িতে মুঠাথানেক চাল ছিল, তাই শিলে বেটে ফেনের মত একটু-একটু কদিন রালা করেছে হাস্ত। তারপরে আজ ছ'-সাত অক্ত উপোস। টানা উপোস। চেহারা কি রকম বিগড়ে গিয়েছে তার!

থিদের তাড়নার নিশ্চরই কিছু একটা থেরেছে হাস্ত্র। স্বার কাউকে না দিয়ে। না জানিয়ে।

বিচেকলার কাঁদিটা কাটা দাওয়ার উপর। সামনে বঁটি। কটা কাঁচা তেঁত্ব।

বুঝতে আর দেরি হয় না। কাঁচা বিচেকলা কুটে কাঁচা তেতুলের

সক্তে সেদ্ধ করে থেয়েছে হাস্ক। থেয়ে অবধি কি হয়েছে ভার, কে বলবে।

রাত্রের হাসি কথনো দেখিনি, কিন্তু কালাটাকে দেখব। রমজান হাতেম শার দোকানে ভয়ে-ভয়ে এসে দাঁডায়।

'একটু ক্রাচিন দেবে মাৎবর ?'

হাতেম শা আঁৎকে ওঠে: 'ক্রাচিন দিয়ে তুই করবি কি ?'

'বউটার অস্থ্য, মাৎবর। বড় কাতরাচ্ছে যন্ত্রণার।'

'তা তেল দিয়ে মালিশ করবি নাকি ?'

'না, আলো জালব।'

কথাটা রমজানের কানেই কেমন বেখাপ্লা শোনায়। চাষার ছরে সন্ধ্যের সময়েই যেথানে ঘুম, আর যেখানে এক ঘুমেই প্রভাষ, সেখানে আবার আলো কিসের ?

কিন্ধ ব্যথার তাড়নার হাস্ত মাঝেমাঝে উঠে দাড়ার শোষা ছেড়ে। এখানে-ওথানে ধাকা থায়, টলে পড়ে। কের ঘরের মেঝের ভায়ে পড়ে ছটফট করে। গায়ে হাতা দিলে জর মালুম হয়।

আলো না হলে ধরবে করবে কি করে? ইাপিরে ওঠে রমজান।

হাতেম শা ভুক কুঁচকে তাকায় থানিকক্ষণ। শেষে কি ভেবে বলে, 'নেই জাচিন। মালই আসে না—'

'তবে প্রহলাদ প্রামানিককে দিলে যে দেখলাম।' রমজান কাট-কাট গলায় বলে।

'তা, ওর বাড়িতে কলেরা—'

'আমার বাড়িতেও তো তাই। দান্ত-বনি নেই, কেঠো কলের।' বমজান সিধে হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। '& বোতল আড়াই টাকা করে দিয়েছে। তুই দিবি তাই ? পয়সা গাকে তো কবরেজ ডাকা। বালি-স্কৃজি কিনে দে।'

কিন্তু আজ বালি-স্থাজির বদলে ধুলো। কবরেজের বড়িতে কবরের মাটি।

গাজ রাতে হাস্তের আর্তনাদ কথা পেরেছে। বলছে, 'তুমি কোথার ? আমার চোথ টেনে নিছে, ফাঁপর করছে আমার। ওগো আমাকে দেথ—তাকাও আমার দিকে।'

পাথরের মত শক্ত অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যায় না। হাস্ত হাত বাড়ায়। আশ্চর্য, রমজান কোথাও নেই!

্য করে হোক, সে আলো আনতে গেছে। দেখ<mark>ৰে সে রাত্রের</mark> মুখ।

স্ঠাৎ বাতাস ঠাও। হয়ে লাল মেঘের ঝড় উঠল আকাশে। ঘরের টিক পাশ দিয়ে যেন টাটকা স্থ্য উঠছে। রাতের অন্ধকার কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ে গেছে বোঁয়া হয়ে।

কি ব্যাপার ? হাতেম শার গুড়ের আড়তে আগগুন লেগেছে। গুড়ের হাড়ির মধ্যে লাল কেরোসিন।

র্মজনে চলে এসাছে হাস্তর পাশ্টিতে। এবার দেখবে সে গাস্তকে। যে হাস্ত এখন সুমে, যার মুগ এখন অন্ধকার।

## र अ

'ষাই বাবু, আদাব।' কাঠের ছে দিচ্ছিল মোবারক, ঘাসের উপর কেলে-রাথা জামাটা কাঁধের উপর ভুলে নিল হঠাং।

'চললি এখুনি ?'

'হাঁ, বাবু। বাড়ি যেতে-যেতে সদ্ধে হয়ে যাবে। লাশ-কাটা দ্বঁ, চিতাথোলা, সব পথে পড়ে। বাবাজান বলে দিয়েছে আন্ধার না নামতেই যেন বাড়ি ফিরি। রাস্তাটা ভাল নয়।'

মোবারক উমেদার-পিওন। অল্ল বয়স। দাড়িগোঁফের রেখা পড়েনি এখনো।

সেই মোবারকের অনেক্দিনের আগেকার পুরোনো কথাটা মনে
পড়ল হঠাৎ, নালতাকুড়ের পথে এসে। বেড়াতে-বেড়াতে কভদূর
চলে এসেছি থেয়াল করিনি। এবার ফেরবার পথ ঠাহর করতে
গিয়ে দেখি আঁধার বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। জ্যালজেলে দিনের আলোর
পর হঠাৎ আঁধারের ঠাসবনন।

কেমন ভর করতে লাগল। আসে হাটবার নয়, পথে জনমাতুষ নেই। চারদিক গাঁগা করছে।

সামনেই চিতাখোলা। লাশ-কাটার ঘর। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে ফুরু পায়ে-চলা পথ। ছ'্ধারে লটা ঘাস। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠতে লাগলুম।

বিশাল, বলিষ্ঠ একটা পাহাড়ে-গাছ ডাল-পালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাছের থেকে নাকি ভূত নামে। হেঁটে বেড়ায়। মোলাকাৎ কবে। কথা কয়।

হাতে টর্চ আছে। তাতে যেন বিশেষ ভ্রদা হল না। মনে হল, অক্স অস্ত্র কিছু নিয়ে এলে হত পকেটে।

ভাবছি এমনি, সামনেই তাকিয়ে দেখি, ভূত। স্পষ্ট ভূত। গাছ

থেকে নেমে এসেছে কিনা কে জানে, কিন্তু দক্তরমত হাঁটছে সমুখ দিয়ে। কিন্তু যেন হাঁটতে পারছে না। ঢাঙা, লিকলিকে হাত-পা। আর, আগাগোড়া কালো, একরঙা। ঠাহর করতেই মনে হল, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আতক্ষে গায়ের রক্ত শাদা হয়ে গেল।

টিপলুম টর্চ। আলোর সাড়া পেয়ে শৃত্তে মিলিয়ে যাবে ততথানি যেন শক্তি নেই। গাছ থেকে নেমে এসেছে একথা ভাবা যায় না। যেন নিজেই ভড়কে গেছে। হাঁটু মুড়ে পথের পাশে ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল হঠাং।

এ নগতটো আতক্ষের নয়, হাহাকারের। মৃত্যুর নয়, স্বীপ্হরণের।

স্বচক্ষে ভূত দেখবার স্থয়েগ ছাড়া হবে না। যখন সে ভূত মিলিয়ে যায় না, গাছে ওঠে না, পথের পাশে বসে পড়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।

উঠের আলোট। নিবিয়ে ফেললুম তাড়াতাড়ি। কেননা লোকটাকে চিনতে পেরেছি।

বুড়ো ছাদেম ফকির। অন্ধন্যে গেয়ে-গরুর ছধ ছয়ে আমার বাড়িতে জোগান দিত। বলেছিল একদিন, 'কাপড় পাওয়া যাবে বাবু ?'

বলেছিলুম, 'রেশন-কার্ড যাদের আছে তারা পাবে একথানা। বাড়ি প্রতি একথানা! আছে তোমার রেশন-কার্ড ?'

'আছে।'

'কিন্তু ভূমি ভো মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে। আমরা এক 'ণট যা ধরেছি চোরাবাজারে, তা বিলোচ্ছি শহরের লোকদের।'

'আমাদের তবে কি হবে ?'

অনেকক্ষণ ভেবে বলেছিলুম, 'সার্কেল-অফিসার সাহেবের কাছে গিয়ে খোঁজ কর।'

ভারপর আর আদেনি ছাদেম। সেদিন কোমরের নিচে এক হাত অবধি একটা গ্যাকড়ার ঘের ছিল। সেই ফালিটা নিশ্চয়ই নেংটি হয়েছিল আস্তে-আস্তে। আজ একেবারে জন্তুহীন।

ওর পিছনে নি\*চয়ই কোনো স্ত্রীলোক আছে। নইলে ও কাঁদে কেন? নইলে ওর লজ্জা কিসের?

কিন্তু ওথানে ও করছে কি ?

ত্'একটি লোক এসে জুটেছে। একজন কদমালি, আদালতের রাতের চৌকিদার। চলেছে শহরের দিকে। ভেবেছে, চোর-ছেচড় কাউকে ধরেছি বোধ হয়। কিন্তু চোর যদি বা কাঁদে, অমন কুঁকড়ি- • স্কভি হয়ে কাঁদে কেন ৪ কদমালি থমকে দাঁডাল।

'জিগগেস করে৷ তো, করছে কি ও ওখানে ?'

'আর কি জিগগেস করব !' কদমালি বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। বলল, 'শাশানে কাপড় খুঁজতে বেরিয়েছে। যদি পায় ফাকড়ার ফালি, চটের টকরো বা বালিশের খোল—'

বললুম, কেন বললুম কে জানে, 'আমার বাড়িতে যেয়ে কাল সকালে। কাণড় দেব একথানা।'

আমার রেশন-কার্ডের বনিয়াদে কাপড় জোগাড় করেছিলুম্
একথানা। পেলো, মোটা কাপড়, পাড়টা বাজে। যদিও সেটা
আমার পরবার মত নয়, তবু সংগ্রহ করে রেখেছিলুম। চাকর-ঠাকুরের
কাজে লাগবে সময় হলে। নিরবশেষ দান করব এমন সংকয় বুণাক্ষরেও
ছিল না। কিন্তু মৃত নয়, রয়য় নয়, স্বাভাবিক স্কুত্ত একটা মাহুষ উলয়
হয়ে থাকবে এর অসঙ্গতিটা মুহুর্তের জয়ে অহির করে তুলল। মাহুষ

দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু তার দারিদ্রোর চিহ্ন যে ছিন্নবন্ধ, তার নিদর্শন-টুকুও সে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না ?

কিন্তু কাল ও আমার বাড়ি যাবে কি করে কাণড় আনতে? ও ষে এখন সমস্ত সভ্যতা, সমস্ত গোঁজামিলের বাইরে।

कम्मानिक वनन्म, 'खत वाष्ट्रि (हन ?'

'এই তে। সামনে ওর বাড়ি।' থানিকটা জঙ্গুলে অন্ধকারের দিকে সে আঙল তুলল!

পরদিন কদ্মালির হাতে নতুন একথানা কাপড় দিলুম। বললুম, 'থবরদার, ঠিকঠাক পৌছে দিও ছাদেম ফকিরকে। পাড় কিন্তু আমার মনে থাকবে।'

পাঁজিতে লেখে, শুভদিন দেখে নববস্ত্র'পরিধান করতে হয়। কড শুভদিন চলে গেছে পঞ্জিকার পৃষ্ঠায়, কিন্তু ছাদেমের সতবস্ত্র এল না নতুন হয়ে।

আজ নিশ্চয়ই ছাদেম ফকিরের মুখে হাসি দেখব। আজ নিশ্চয়ই রাস্তার এক পাশে দাঁভিয়ে সে আমাকে সেলাম করবে।

সদ্ধের মোহানার মুখে দিনের হাল হেলতে-মা-ছেলতেই বেরিয়ে পজ্লুম লালভাকুড়ের পথে! চলে এলুম খাশান পেরিয়ে।

কোন জারগায় ছাদেম ফকিরের বাড়ি আননাজ করে দাঁড়ালুম কাছাকাছি। কাছেই ছোঁটখাট একটা ভিড়। ফিসির-ফিসির কথা।

কেউ কতক্ষণ দাঁড়ায়, দেখে, তারপর চলে যায়।

দেখলুম কদমালি আছে কিনা। কদমালি এখনো বেরোগনি ল**ঠন** হাতে করে, তার রাত-পাহারায়। যারা ছটলা করছে তাদের কাউকে চিনিনা।

এগিয়ে গিয়ে শুধোলুম, 'কি ব্যাপার ?'

'ঐ দেখুন।'

তথনো গাছপালা একেবাবে ঝাপসা হয়ে আসেনি। দেথলুম একটা সাধারণ মান গাছ। তারই একটা ডালে কি-একটা ঝুলছে। সন্দেহ কি. আমাদের ছাদেন ফকির।

তেমনি নিঃস্ব, তেমনি নগ্ন, তেমনি নিরবকাশ।

কয়েক জনকে সঙ্গে করে এগোলুম গাছের নিচে। সন্দেহ কি, ছাদেম ফকিরের নলায় আমারই দেয়া সেই নব বস্ত্র। গলা যিরে দেখা যাছে সেই তীক্ষ লাল পাড।

এরি জন্তে কি কাপড়ের দরকার হনেছিল ছাদেমের ? বলল্ম, 'ব্যাডি কোনটা ওর ?'

জন্ধনের নধ্যে একখানাই শুধু ভাঙা কুঁড়েঘর সেথানে। স্বাই • বললে, 'ঐ তো।'

মাংবর-মতন একজনকে ডেকে জিগগেস করলুম, 'ওর বাড়ির লোকেরা জানে ?'

'কেউই নেই বাড়িতে। কাউকে দেখতে পেলুম না—' 'কতফণ থেকেই তো ঝুল্ডে।' বললে অ¦বেকজন।

সতিচ, একটা টু শব্দ নেই কোপাও। কেউ একটা কানার আঁচড় কাটছে না। আশ্চর্য। তবে কালাক ছাদেম কেঁদেছিল নিজে মরতে পারছেনাবলে ?

নতুন দক্ষিণের বাতানে বোল-ধরা ডালগুলো কাঁপছে মৃত্-মৃত্।

মনে হল, আমাকে সে সেলাম করছে। বেন বলছে, আমার তুমি মান বাচালে বাবু। উলঙ্গতা আর দেখতে হলনা নিজেকে।

লন্ত্ৰৰ হাতে এল কদমালি।

ঠেমে থানিকক্ষণ গালাগালি করল ছাদেমকে। নতুন বস্তের এই

পরিণাম ? আঅহত্যাই যদি করবি, তবে একগাছা দড়ি জোগাড় করতে পার্বালনে ? ঠাট করে নতুন কাপড় গলায় জড়াতে গোল ? এরি জন্তে তোকে কাপড় এনে দিয়েছিলাম ?

ভাবলুম, এ কি তার প্রতিশোধ, না, প্রভারণা ?

লঠন নিয়ে কদমালিও খুঁজে এল তার কুঁড়ে ঘর। আংনাচ-কানাচ। গলি-ঘুঁজি। ঝোপ-ঝাড়। জঙ্গলের মধ্যে সাপের অস্থসানি। ঝুরা পাতার শক্ষ।

শুকনো ও শূন্য ঘর। মাত্র পেতে কেউ শোষনি, শিকে থেকে নামায়নি হাঁড়িকুঁড়ি। জল বা আশগুনের রেখা পড়েনি কোথাও। শুধু ছাড়া-গরুটা ঘাস চিবুছে আর বাছু<টা ঘোরাঘুরি করছে।

একা লোকের পক্ষে এই বিতৃষ্ণাটা অবাস্তর নয় ?

'কে ছিল এই লোকটার ?'

কেউ বলতে পারেনা।

যদি বা কেউ ছিল, গত হুভিক্ষে সাবাড় হয়ে গেছে, কেউ-কেউ মন্তব্য করলে। ভাতের ছুভিক্ষে i

কাপড়ের ছর্ভিক্ষেও যে লোক মরে এই দেখলুম প্রথম।

কিন্তু কাপড়ের বেলায় ছর্ভিক্ষ কোথায় ছাদেম ফ্রকিরের ? তাকে তো জোগাড় করে দিয়েছিলুম একথানা। তাকোমরে নারেথে গ্লায় জড়াল কেন ? কোন ড়ংথে ?

শের পর্যন্ত তুঃথ না হয়ে রাণ হতে লাগল।

বললুম, 'থানায় থবর গেছে ?'

'এতেলা নিয়ে গেছে দফাদার।'

'আর, কেউ যথন নেই, পঞ্চায়েতকে ডেকে আঞ্মানে খালার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করাও।' সকাণবেলাটা শহরের মধ্যে হাঁটি। রবিবার দেখে গেলুম নালতাকুড়ের পথে।

সেই যেখানে ছাদেম ফব্দিরের বাড়ি। সেই আমা গাছ। স্পট দিনের আলোতে নিতে হবে তার অবস্থানের জ্যামিতিটা। আমারতে আনতে হবে তার অফুভবের পরিমণ্ডল।

চঠাং কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলুম। বেশ মৃক কঠের কারা। আরু আশ্র্য, নারীকঠের।

কে কাঁদছে ? এগোলুম কুঁড়েঘরের দিকে।

'ছাদেম ফকিরের পরিবার আবার তার পুতের বৌ। পুত মরেছে এবার বসস্তো' কে একজন বললে সহাস্কৃত্তির অবের।

'কেন, কাঁদছে কেন ?' মেন ভীষণ অবাক হয়ে গেছি, প্রশ্লটা এমনি ° থাগভাডা শোনাল।

ছাদেম ফকির গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। পুলিশের হাঙ্গামার পর লাশ এই নিয়ে গেছে কবরখোলায়।

কাল ছিল কোথায় এরা সমস্ত দিনে-রাতে? ছাদেম ফকিরের পরিবার আর পুতের বৌ? মরে গিয়েছিল নাকি? মুছে গিয়েছিল নাকি? লুকিয়েছিল নাকি জঙ্গলে?

পদানশিন হলেও শোকের প্রাবল্যে এখন আর সেই আবক্স নেই। কিংবা, এখনই হয়তো আবক্স আছে। লোকের সামনে করতে পারছে শোকের হরন্ত হঃসাহস।

এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, হেলে-পড়া চালের নিচে দাবার উপরে ছাদেমের পরিবার আর তার পুতের বৌ গা-বেঁসাঘেঁসি করে বসে জিগির দিয়ে কাদছে। যেন সভ-সভ ঘটেছে ঘটনাটা। কিংবা সভ-সভ কাদবার ছাড়পত্র পেয়েছে তারা। পেয়েছে আব্রেষেণার স্বাধীনতা। তাদের পরনে, সন্দেহ কি, আমারই দেয়া সেই লাল-পাড় ধুতির ছুই ছিল্ল অংশ। ফালা দেবার আগে থুলে নিয়েছে ছাদেমের গলা থেকে, লাশখানার চালান দেবার আগে। সেই কাপড়ে সসন্মান তিন আংশ বোধ হয় হতে পারত না। আর, আগেই শাশুড়িতে-বৌয়ে ভাগ করে দিলে ছাদেম ফকির মরত কি করে ?

## ধোড়া

গরু কুড়ে। চাষাও কুড়ে। তবু ফলন হল অজস্ত।

কেন হল কে বলবে। দৈবব্যাঘাত ছিল না, তবু এই মেহনতে গত সন আট আনা ফসলও হয়নি। আকাশ ও মাটির একেক সময় কি-একটা অজানা বনিবনা হয়। ধান আসে অফুরান।

গত যুদ্ধে পাটের বাজার পড়েছিল। এবার ধানের।

ওবারকার বাজারের নাম ছিল বড় বাজার, এবারকার পাগলা বাজার।

ওবার টাকা নিমেছিল লোকে পুঁটলিতে বেঁধে, গেঁজেয় বা থলেতে-থুভিতে। এবার ধামায় করে। কেউ-কেউ বা বলে, এক ডোঙা টাকা। নৌকার মাল-খোপে টাকা বোঝাই।

কাগজের টাকা। মাটির তলায় পুঁততে পারে না। উড়িয়ে দিতে , হয় হাওয়ায়।

জবান খাঁ বললে, 'এবার করি কি ৮'

এক বিবি ছিল আলেকজান। আরো ছটো বিয়ে করল, থোসজান আর ভুষ্টুবিবি! মামলা বসাল কয়েক নম্বর।

'তার পর ?'

আরো জমি কিনতে চাইল। জমি তো মাটি নয়, বুকের মাংস, তাই সহজে কেউ ছাড়তে চায় না। তবু এর মধ্যে পাওয়া য়ায় হাভাতে চায়, ঝোরাকির ধান য়ায় য়রে নেই, থাজনা য়ে টানতে পারে না, পেটের অভাবের জক্তে যে ভিটে-জমি কবালা করে।

তার পর গ

কোশ নৌকা হয়েছে একথানা। ডাবা ছ কোর বদলে গড়গড়া। টিনের ঘর। মাটির হাঁড়িকুঁড়ির বদলে এলুমিনিয়মের বাসন। ডেকচি-ডাবোর। তবু মন ওঠে না।

টাকা আছে, তবুও শাস্তি নেই। পেট ভরেছে। কিন্তু বুক ভরে না। মান চাই নাম চাই।

আসল দাম হচ্ছে নামে। নাম ছাড়াটাকা হচ্ছে, গরু আছে তো হাল বয়না। আছে গরুনা বয় হাল, তার ছংখ চিরকাল।

খাদেম বলে, 'আছে টাকা না হয় নাম, তাকে ছনিয়ায় কেন পাঠালাম!'

'গাঁয়ের ইস্কুলে কিছু টাকা দাও।'

ভার বাড়ি থেকে ইস্কুল পাঁচপো পথ। সেথানে চাঁদা দেবে না হাতি! ইস্কুল ভার বাড়ির খোলায় এসে বসত, দিত কিছু। যদি 'মেষট' হতে পারে, খসাতে পারে না-হয় ছ'-পাঁচশো। ভধু-ভধু খ্যরাতি করতে পারে না।

'िউবওয়েলটা খারাপ হয়ে গেছে, ওটা সারিয়ে দাও।'

আমার বাড়ির কাছে টিউবওয়েল হত, সারিয়ে দিতুম। লোকে বলত, কোথাকার টিপকল? না, জবানধার বাড়ির বগলে। এখন ওটা পিসিডিনের বাড়ির নগিজে। সে দিক টাকা।

'পাইকহাটির সাঁকোটা ভেঙে গেছে। টাকা দিন, ওথানে একটা পাকা পুনু তুলি।'

'অপারগ, স্থার। আইন করে পুলের নাম 'জবান খাঁর পুল' করে দিতে পারেন ? যেমন সব উজবুক চাষা, বলতে বলবে সেই পাই ৮-হাটির পুল। নাম লিখে দিয়ে লাভ কি ? পড়ভে পারে কেউ ?'

## ভবে করবে কি সে টাকা দিয়ে?

গক্ত কেন'। অকেজো সক্ষর বদলে পশ্চিমে ষাঁড়। বসে-খাওয়া কি আর ঝোলাপেটা খাঁড়ে দেশ ছেয়ে গেছে। এবার মজবৃত গক তৈরি কর। থালি ধানছক্বোয় প্জোনা করে ভুটা-জোয়ার, চুনিভূমি, ই-মটরে প্জো কর। গিনি আর নেপিয়ার ঘাসের চাষ লাগাও। পার তো. তিসি আর মাসকলাই।

থাদেম মৃচকি-মৃচকি হাসে। বলে, গরু নয় হে, গরু নয়। ঘোড়া। জবান খার বুকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

সন্দেহ কি, যারা মানী লোক, তাদেরই ঘরের মুখোরে ঘোড়া বাধা। থোরসেদ হাওলাদার ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, তার ঘোড়া আছে। ব্বরাজ থাঁ পাশ-গ্রামের চৌকিদার, তার আছে ঘোড়া। গগনজালি ইস্ল-কমিটির মেম্বর, তিনথানা গাঁ গুয়ে তার বাড়ি, তার ঘোড়া আছে। অবস্থা ফিরলেই লোকে ঘোড়া রাথে।

জবান থা এখন জোরমন্ত লোক। ঘোড়ানা হলে আর মানায়না তাকে। ইষ্টকুটুম্বের কাছে মান থাকে না। প্রজাপুঞ্জ তেমনি ঘাড় ছোট করেই কথা বলে।

তা ছাড়া, থোরসেদের সঙ্গে তার এওজ জমির সীমানা নিয়ে ঝগড়া। বুবরাজ খাঁর সঙ্গে জামাত নিয়ে তর্ক। গগন আলির সঙ্গে ভোট নিয়ে লাগালাগি।

না, ঘোড়া চাই।

এত দিন তুর্বল ছিল বলেই গরু-মোষের দিকে তাকিয়েছে, এবার ঘোড়ার দিকে নজর পড়ল জবানখাঁর। গরিব বলেই ভোটে জেতেনি, মামলায় জেতেনি। পারেনি ইউনিয়ন বোর্ডে চুকতে, পারেনি সূল্ক কমিটিতে, সালিশী বোর্ডে। জনে-জনে টাকা দেবার মত তার মুরোদ ছিল না। এবার এক মুঠে ফেলে দিতে পারে কয়েক শো।

নতুন আরেকটা কমিটি হয়েছে। ফুডকমিটি। জবান থা এখন ফুডকমিটির মেম্বট।

আরে, মেষ্ট যথন থে হয়েছে তথন তার ঘোড়ানাহওরামানে চাপরাশির চাপনাহওয়া।

কিন্তু এ ঘোড়া চড়থার জন্তে নয়, চরে বেড়াবার জন্তে। বাঢ়ি ফিরিয়ে এনে আড়গড়ায় বেঁধে রাখবার জন্তে। এ ঘোড়া হচ্ছে সম্বনের সাইনবোর্ড। লোকে বলবে, দরজায় ঘোড়া বাঁধা।

মাঝে-মধ্যে জমিদারের কাছারির মাঠে থৌল বসে। তথন ঘোড় দৌড় হয়। ধোরসেদ হাওলাদার, যুবরাজ থাঁ আর গগন আলির ঘোডার সঙ্গে জবান থাঁর ঘোডা দৌড়বে একদিন।

জবান খাঁ আর চিটে-গুড়-মাখা দা-কাটা তামাক খায় না। সে এখন চালানী তামাক খাঁয়। ফ্রসিতে টান মারে আর সেই ওভদিনের স্থা দেখে।

জবান খাঁ হরিছতের মেশায় যাবে। সেখানে হাতি ওঠে, ঘোড় ওঠে, উট ওঠে।

খাদেম দিকদার টার মাহর। বেখানে ছটো প্রদা নুনফা আফে দেগাঁনেই নাক টোকায়। কার সঙ্গে কার ঝগড়া বাধতে পারে গুণ্ তারই স্থলুক-সন্ধান দেখে বেড়ায়। এর হাতে দেয় দিঁদকাঠি, ওর হাতে দেয় ল্যাজা। ঝগড়াটাকে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে নিয়ে য়য় মান্লাতে তার পরে চারদিক থেকে প্রসা লোটে।

খাদেম বলে, 'খোটা ঘোড়াতে স্থবিধে হবে না, হাল-চাল বুঝা

গারবে না আমাদের। ঢাকার ঘোড়া নিয়ে ব্যাপারীরা এসে পড়বে শুগুগির।'

এ সময় আসে বেপারীর। নানান রকম বেপারী। আসে টন। মাটির হাঁড়ি-কলসী। কাঁচের চুড়ি, থেলনা-পুত্ল। আসে নুর্কাস।

ঢাকার ঘোড়ামানে ? গাড়ির ঘোড়া ? পংথীরাজ ? 'আরে নানা, রেসের ঘোড়া। প্রিক্স অব আংগ্রা।'

আটশো টাকা দিয়ে ঘোড়া কিনল জবান থা।

দেশময় সাজা পজে গেল। ফুডকমিটির মেষট সাহেব ঘোড়া কনেছে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া। ঢাকার রেসে বাজি মেরেছে কয়েক 
য়র। ছেলেবুড়ো নাছোড়ের মত ঘোড়ার পিছু নেয়। ঘোড়া চললে 
সলে, থামলে দাড়ার। মেরেরা মফস্বলে উকিসুঁকি মারে।

জ্বান খাঁর বুক সাত হাত হয়ে ওঠে।

কি তেজী জোয়ান ঘোড়া ৷ কেমন চেউ-থেলানো কেশর ৷ ঘাড়ের কেমন জবরদস্ত ঝাঁকুনি ৷

জবান খাঁর ঘোড়া বলে যেন মনেই হয় না।

'এর একটা নাম রাথতে হয়—'

'না, না, নাম কিসের ?' থাদেম বিজ্ঞের মত বলে, 'গুর নাম হলে তা ওরই নাম হবে। আপনাকে তথন চিনবে কে ? বথন ও রেস ভিতবে, তথন লোকে ভ্ষোবে, কার ঘোড়া ? স্বাই বলবে, ফুড-ফমিটির মেঘট সাহেবের ঘোড়া।'

ঠিক, ঠিক। ঘোড়ার নাম নয়, নিজের নাম। মাজিস্টর সাহেবের

লঞ্চ। এস্ডিও সাহেবের আর্দালি। ফুডকমিটির মেষ্ট সাহেবের ঘোড়া।

কে ওই ষায় মাঠ দিয়ে ? গলায় লাল রুমাল বাঁধা, কপানে সিতাপাটি, কে বায় ওই রুপোর ঘণ্টা বাজিয়ে ? বা, চেন না ওকে ? ও বে ফুডকমিটির মেম্বট সাহেবের ঘোড়া। মেম্বট সাহেবকে চেন না ? আবে, আমাদের জ্বান খাঁ। হাচন আলির বেটা।

আজ ৩৪ খাঁ। কালকেই খাঁসাহেব।

খোড়া দেখা শেষ হলে সবাই পরে জবান খাঁকে দেখে যায়। গগন আলিদের মত সে ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া কেনেনি। সে কিনেছে ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া।

বাছাই-করা সোয়ার আনতে হয়েছে শহর থেকে। নইলে ওকে
সামলাবে কে ? গগন আলিদের ছাড়া ঘোড়া, আবাক্ষা ঘোড়া, মাঠেমাঠে গক-ছাগলের মত চরে বেড়ায়। ঘাস খায়। জ্বান খার ঘোড়ার
সব সময় সোয়ার থাকে। মুখে দড়ি দিয়ে সেই তাকে ঘূরিয়ে নিয়ে
বেডায়। তার মান কত!

কথনো-কথনো ঘোড়া কারুর বাভির মধ্যে চুকে পড়ে। উৎসব লেগে যায়।

মেরেরা কুলোয় করে চাল থেতে দেয়। বালতিতে করে এথো গুড়ের মরবং। বার বাড়ি চোকে, সেই কুতার্থ মনে করে। পীর-ফকির হলেও এমন হয় না। তদন্তের দারোপার চেয়েও সন্মানী অতিথি।

যদি কেউ একটু ছুঁতে পারে আলগোছে! যদি গায়ে লাগে একটু লেজের হাওয়া। কার বোড়া ? ফুডকমিটির মেম্বট সাহেবের ঘোড়া। কার দোহাই ?
না, মহারাণীর দোহাই।

কিন্ত থৌল আর বসে না কোথাও।

জমিদাররা সব নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আর সেই দাব নেই, বাবও উঠে গেছে—পরবী আর দস্তর, বাটা আর মেহমানি। পুলের সময়ও আর সেই দরবার-কারবার বসে না। মেলা-মজলিস এখন সব মিইয়ে গেছে।

তবু ঘোড়া আছে জবান খাঁর।

ছরছাড়ার মত মাঠে-মাঠে ঘুর্বে বেড়ায়। ঘাস খায়। ধানক্ষেতে • চুকে পড়ে।

সোয়ার যে ছিল, মনশুর, সে এখন চাষ-আবাদ দেখাশোনা করে, ভূঁই ভাঙে, বীজপাতার চাতর দেয়। কথনো-কথনো বা পেয়াদা-মিধার কাজ করে। তদবির-তদারকের মধ্যে মাঝে-মাঝে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চিমে কদমে হাওয়া থেতে বেরোয়। জিনের বদলে পিঠের উপর একটা হুমড়ানো বালিশ আর লাগামের বদলে দৃতি।

কেউ-কেউ বলে, দৌড় করাও।

মনপ্তর বলে, এখন কি। যথন খৌল বসবে, তখন! বেফরদা ছুটিয়ে লাভ নেই।

সোয়ার ঘোড়ায় চড়ে, তাই উজ্জ্ব চোথে দেবে জবান খাঁ। ব্কের রক্ত মুখের উপর চলকে ওঠে।

তারপর যেদিন ও ছুটবে, ফাস্ট হবে, সেদিন ওর খুরের বাজনা বাজবে যেন বুকের পাঁজরায় ! কিন্তু কবে ও ছুটবে ? কবে হবে ওর নিমন্ত্রণ ?

নোনা হাওয়ায় বাত ধরেছে বোধ হয়। থালি চাল থায়, দান থায়, ঘাস থায়। প্রায় গরুর মত ব্যবহার করে। গেঁতো হয়ে পড়ছে দিন-কে-দিন। গাধা বোটের লক্ষরের মত। যথন-তথন দাঁজিয়ে-দাঁড়িয়ে মুমোয়।

শরীরে যেন সে তেজ নেই, জেলানেই! কেবল থায়। থেতে পেলেই থায়, যা পাই তাই! ক্ষেত-টেত সব তছকুপ করে দিছে। থেসারি বুনেছিল আউস ধানের সঙ্গে, ফসল পাকবার আগেই সৰ থেয়ে নিয়েছে। আখিন মাসে পেয়ে নিয়েছে জোয়ার। অভ্যানে মাসকলাই। মাঘে অভ্যান ওপ্র কি তাই ? করলা, কাঁকরোল, ঝিঙে, সিম, নটে, প্রীই পর্যন্ত সাবাড় করে দিয়েছে। যেন এসেছে ছভিক্লের দেশ থেকে।

হিসেব জানে নাজবান থাঁ। খাতা-পত্ত রাথে না। তব্, মাঝে-মাঝে হাতড়ে সংখ্যা গোনে। আঁথেকে ওঠে। সে কি এবার ফতুর হয়ে যাবে নাকি ?

তবু, মানের জিনিসের উপর সে মান করতে পারে না।

শুধু কি তাই ? চাঁট ছুড়ে আলেকজানের কোঁক ভেঙে দিয়েছে। খোসজানের দাবনা। তুই বিবির কোলের বাচ্ছাটাকে চেপটে একেবারে চাটাই করে দিয়েছে।

তবু জবান খাঁ সোরসরাবৎ করেনা। এমন একটা ভাব করে থাকে, যেন বড়ীলোক হলেই এমনি থেসারৎ দিতে হয়। শুধু সোয়ারকে আড়ালে ডেকে এনে ধমকে দেয়। শাসিয়ে বলে, দরমাহা থেকে জরিমানা যাবে।

সোয়ার বোড়াকে নিরাল। মাঠে নিয়ে গিয়ে চাবুকের অভাবে চেলা-কাঠ দিয়ে পেটায়। বাবু ঘোড়া তবু ছোটে না। পাছা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে যা একটু প্রতিবাদের । মন্তব্য করে।

যুবরাজ খাঁ তার ঘোড়া বেচে ফেলেছে বড়-শহরের গাড়োয়ানের কাছে।

এখুনি এত অধংপাতে যায়নি জবান খাঁ। যুবরাজের ঘোড়া প্রায় পাটথড়ি বনে যাচ্ছিল, ঘোড়া না গাধা চেনা যাচ্ছিল না। জবান খাঁর ঘোড়া দিব্যি নাদাপেটা, অনেক সম্রাস্ত। এখনো বেচে-কিনে সব থেয়ে ফেলার মত তার অবস্থা হয়নি। তা ছাড়া খোরসেদের ঘোড়া আছে, গগন আলির ঘোড়া আছে।

খোসজান আর তুই বিবিকে সে তালাক দিল, কিন্ত ঘোড়া ছাড়তে পাবল না। খোসজান আর তুই বিবির সঙ্গে গেল তাটির হাঁটানে ছেলে-মেয়ে, কিন্তু থেকে গেল সোয়ার।

এমন সময় চোলনছব হল গ্রামে, শহরে একজিবিশন হবে। আর সেই একজিবিশনে হবে ঘোড়দৌড়।

পোদার-সাহা বা ভূঁইয়া-মোলাদের থৌল নয়, শহরের একজিবিশন।
কে কত লম্বা আথ করেছে, কত বড় কুমড়ো বা লাউ, মুলো বা ওল,
তার প্রদর্শনী। রেশনী চুল আর পাতলা চাম, বড় পালান আর আঞ্চলে
বাঁট দেখে গরু কেনার নির্দেশ। গরুর হুটো বাঁটের হুধ টেনে নিয়ে
আর-ছটো বাঁটের হুধ যে বাছুরের জন্তে রেখে দিতে হবে তার টিপ্পনি।
করিম কেমন পড়ে ডিপটি হচ্ছে আর মজিদ কেমন না পড়ে জমি চমছে
তার লটকানো ছবি। মুরগির যাতে 'রানিক্ষেত' না হয় তার ইস্তিহার।

আর ছভিক্ষের পর সারি-সারি বেস্থমার থাবারের দোকান। তেলেভাজা থেকে স্থক করে মাংস-পোলাও। সোডা-লেমনেড।

তা না হলে লোকে আসবে কেন ভিড়করে ? ফুর্তির জিনিস না রাথলে জনশিক্ষা হবে কেমন করে ?

তড়ে-নৌকার লোক আসতে লাগল দলে-দলে। দেখবে কোন সাহেবের ঘোড়া জেতে। পান্তা-পোড়ার বেশি থায় না কোনোদিন, এবার থাবে কিছু ঝাল-ঝাল মিষ্ট-মিষ্ট স্থগদ্ধি রালা। তারণর রাত্রে জারি শুনবে, গাজি ও কালুর গান, কিংবা এজিদবধের পালা।

্রতিদিনে দিন এল জবান গাঁর। দিন এল আরো আনেক বোডাওলার।

এক লপ্তে কাঁকা মাঠ পাওয়া গেছে প্রকাণ্ড। শুধু মান্তবের মাগা। শুধু ডাক-চীৎকার। শুধু উত্তাল ভিড়ের মধ্যে একে-ওকে ডেকে বেডানো।

আবাদে গরু উদোম হয়, এথানে মানুষ।

গলার কমাল-বাঁধা ঘোড়ারা দাঁড়িরেছে দড়ি-সই হয়ে। পিঠের উপর কোল-বালিশ চেপে সোয়ার ব'সে। হাতে দড়ির লাগাম। বাঁশি দিলেই ছুটবে—ছুটবে,ডুফানের মত।

ঘোডা ছোটে, সঙ্গে-সঙ্গে লোকও ছোটে।

সোয়াখদের একেকজন ঠ্যাঙাড়ে গাকে, ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে ঘোড়ার পাছার ঠ্যাঙার বাড়ি মারে। তাতেই ঘোড়াকে প্রেরণা দেয়া হয়, তার ছোটার চাড় আসে। বলা-কওয়ানেই, হঠাঃ পাছার উপর ঠ্যাঙার বাড়ি। চিমিয়ে-পড়া ঘোড়া আবার টগ্যাগয়ে ওঠে। জবান খাঁও অনেকটা মাঠ ছুটে এসেছিল, কিন্তু ভিড়ের চাপে হারিয়ে ফেলল নিজেকে।

শুনল, এ অঞ্লের কেউ নয়, কোন এক রহিমদি পালোয়ানের সাজোয়ান ঘোড়া ফাস্ট হয়েছে। বাড়ি স্থপথালি। অনেক দূর। আর জবান থাঁর ৭ জিগগেস করল একটা উটকো লোককে।

বললে, সোৱারকে মাঝ-মাঠে ফেলে দিয়ে চুকেছে পাশের কলাইয়ের ফেতে। ঠ্যাঙাড়ের বাড়ি ঘোড়ার পাছার না পড়ে পড়েছে প্রায় মনশুরের পিঠে, তাইতেই এই কেলেংকারি। কিন্তু জবান খাঁর জামাতের লোকেরা তা মানতে চায় না। বলে, বড় বেশি চাল খায় ও। তাই অমন ভেতে। হয়ে পড়েছে। ওকে চানা খাওয়াও। বজরা- জোয়ার থাওয়াও।

খোড়াকে এনে আবার দোরগোড়ার বাঁধা হল। গলায় সেই শুকনো কমাল, মেডেল ঝুলছে না তার সঙ্গে, তবু কিছু মনে করেনি জবান খাঁ। দেখা বাবে পরের বার। একবারে একজনের বেশি তো ফার্স্ট হবে না। খোরসেদ-গগন আলি তো পায়নি।

ছোড়াকে আর মাঠে ছেড়ে দেওয়া নয়। পোষ্টাই থাওয়াতে হবে। ছল্লছাড়ার মত আর ঘাস-পাতা নয়।

কুডকমিটির হাতে কয়েক শো বস্তা বজরা এসেছে। লক্ষরখানা বন্ধ হয়ে যাবার পর গুদামে বদে পচছিল অনেক দিন। সেগুলি এবার সাফ করে দেয়া দরকার। পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে নয়, টেগুার নিয়ে বিক্রি করে দিয়ে। অর্ডার হয়েছে, পশুর খালরূপে ব্যবহার করতে পার, কিন্তু, থবরদার, মানুষের খালরূপে নয়।

কত মানুষ পশুরও অধম হয়ে মরে গেছে তার বেথাজোখা নেই।

জ্বান খাঁ কিনলে কয়েক বন্তা। মজুত করলে।

বালতি বোঝাই করে থেতে দিল ঘোড়াকে। কতদিন মাঠের টাটকা শাক-সবজি থেতে পায়নি, ঘোড়া অশ্বগ্রাসে থেতে লাগল।

কিন্ত খাবার পর, নাকের মধ্য দিয়ে কতগুলি শব্দ করে ও কতক্ষণ ঘন-ঘন লেজ নেড়ে, মশা তাড়িয়ে, কি হল তার কে বলবে। পাগলের মত হয়ে গেল। হন্তের মত। দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটতে লাগল বেমকা। মনতার তাকে ধরতে গেল, কাঁধের উপর কামড়ে দিলে। জ্বান খাঁকে দেখতে পেয়ে মারলে ত্'পায়ে চাঁট ছুঁড়ে। গাছের সঙ্গে ঠোকর লেগে মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। কারু সাহস হল না এগিয়ে যায়। খানা-খোদল পেরিয়ে ছুটছে, ফিরছে, আবার কারিক খাছে। মাটতে ভয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল বেহুঁদের মত।

সবাই বললে, শূল হয়েছে। 'অশ্বশূল।

তড়পে-তড়পেই মরবে এবার।

টার বললে গলা নামিয়ে, 'নিশ্চরই কেউ বিষ থাইরেছে। নিশ্চরই এ মনশুরের কাণ্ড। মনশুর থোরসেদের চাচাত বোনাই, গগন আলির কুফাত ভাই। যাই আমি শহর থেকে পণ্ড-ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি। তাপ্ম রিপোর্ট পেলেই ড্যামেজের মামলা ঠুকে দিতে হবে এক নম্বব—'

পঞ্চাশ টাকা কবুল করে পশু-ডাক্তারকে নিয়ে আসা হল। কিন্তু তক্ষণে ঘোডা শেষ পগার পেরিয়ে গেছে।

সবাই বললে, 'নদীতে ভাসিয়ে দাও শালাকে।'

জবান থাঁ বললে, 'না, মাটি দেব। ওকে আমি অসমানী হতে দেব না।'

খোঁড়াতে-খোঁড়াতে গেল সে কবরধানায়। থোঁড়াতে-খোঁড়াতে বাড়ি ফিরে এল। অন্ধকারে শুনল একটা গরু ডাকছে বাড়ির মধ্য।

## राफ़

<sub>াধমটার</sub> মানদাকে পছন্দ করা হয়নি। কি**ন্তু তার নিজের থেকে** াই প্রার্থনাটা ভারি গছন্দ হল। ♦ ় \*

ভামাকেও নিবে চলুন।' লজ্জার মুথ তুলে তাকাতে পারলনা নিদা। ঠিকেদার আপাদমন্তক দেখল একবার তাকে। কদাকার নিদা নিদা। থিতে মাথতে না পেরে এমন কদাকার হরেছে, কে না গান। রূপ না থাক, চামড়ার তাজা আনাজের চেকনাই আছে। মুথে প্রিন্তির মেলায়েম ভাব আছে একটা। বাজে-মার্কা শন্তা রুজ-শান্তভাবের মধ্যে কারু চোগেও বেতে পারে বা।

় বয়েস বেশি নয়। একটি ছেলে হয়েছিল ছ'বছর আগে। চুকে-য়কে গেছে। এখন সে একেবারে খালি-হাত, খালি-কোল।

'তোমার স্বামীর মত আছে ?'

মিছে এ প্রশ্ন করা। এ-কথা মিকেদার নিজেও জানে। বখন ক্র্রা আর রোগ লকলকে জিভ মেলে তাওব স্থক্ত করে দিয়েছে তখন সমস্ত ভিত গিরেছে নড়ে, থিলেন গিরেছে খদে, গুণ গরেছে কপাটে-কড়িকাঠে। ভাঁট দিয়ে আর গেরে। বাঁধা নেই। তছনছ, অলছতল্ড!

'প্রসা পেলে অমত করবেন।' বললে মান্দ্র প্রের বুড়ো আঙুলে মাটি খুঁটভে-খুঁটতে।

দাম ঠিক হল দশ টাকা। মানদার মনে হল যেন আঁচিলে করে মাঠভরা ধান বেঁধে নিয়ে চলেছে।

কান্তরাম শুকনো হোগলার উপর শুরে ধুক্তে জ্বরের ঘোরে। জিরজির করছে হাত-পা, বৃক-পিঠ। পেটটা অগচ চাক। পেট-জোড়া পিলে। গলার নিচে বৃক্ধেন আরু দেখা বায়না।

টাকাটা স্বামীর হাতে দিয়ে মানদা বললে, 'এ টাকটো নিরে তুমি কৈজুরির হাঁসপাতালে চলে যাও। সরকারী ডাক্তার দেখাও।' ,তুই কিছু রাখবিনে ?'

'না, আমার এখন আর কী লাগবেখু' চোথ নামাল মানদা।

'থেতে-পরতে দেবে তো ?'

'ना मिल हलार (कन ?'

'আবার' ফিরে আসবি ;' কান্তরাম হাত বাড়িয়ে ছুঁলো একটু মানদাকে।

'এক মাস ধরে মেলা। মেলা ভেঙে গেলেই চলে আসব।'
'তুই আসবিনা। কিন্তু আমি থাকব তোর পথ চেয়ে।'

'আমি ফিরে এলে আবার তুমি আমাকে নেবে ? ছোঁবে আমাকে ?' মানদা স্বামীর হাতে হাত বলিয়ে দিতে লাগল।

'আমি জানিনা তুই কেন যাচ্ছিদ ? মরণ তোকে নিতে পারে, আমি পারবোনা ? আমি কি মরণের চেয়ে অধম ?'

'কিন্তু তুমি হাঁদপাতালে যেও। ওযুধ খেও, তুধ খেও—'

দল-বিদলের মেয়ে নিয়ে নৌকো চলেছে ডুম্রতলার ঘাটে। সেখানে কার্ত্তিক পূজার দিন থেকে মেলা বসবে।

ঠিকেদার মেরেগুলোকে দালালের আন্তানার এনে হাজির করলে।
দরমার বেড়া, তাল-নারকোল পাতার ছাউনি। এটা বাজারের মধ্যে।
মেলা বসবে দুরে, যেখানে হাট বসে তার পাশে। খদ্দের বুঝে রপ্তানি
হবে। নইলে শুধু-শুধু ইজারাদারকে তোলা দিতে যাবে কেন ?

কতগুলি একেবারে রোতো জিনিস এসেছে। শুধুসৎ বানীরোগ এই সার্টিফিকেটে উতরোতে পারবে আছে এমন কতগুলি। তার মধ্যেমানদা একজন।

ত। ছাড়া এ বছরে খদের-পাতি বড় কম। বড় নিরানন্দ বছ়। বে-কেউই কয়টা প্রদা পায় কুড়িয়ে, চাল-ডাল কাপড়-গামছা কেনে। ন্দৃতি করবার মত কারু মন নেই, স্বাস্থ্য নেই। নেশার সব জিনিসই গিরেছে নিরুম হয়ে। শুধু যারা ধান বেচে কাঁচা প্রদা পেরেছে, কাগজের টাকা বলেই মাটিতে না পুঁতে এদিক-ওদিক উড়িয়ে দিছে কয়েকথানা। তা-ও এবার অনেক কম। বড়-জোর দশ-বারো নম্বর। বাজার এবার বড় মন্দা।

তাই আর ডাক পড়েনা মানদার। তার ছ'নম্বর উপরে থতেজান বিবি পর্যন্ত এক দিন ডাক এসে পৌচেছিলো, সে ঐ এক দিনই। থতেজান বিবি পর্যন্ত ঘাগরা পরল, কিন্তু মানদার পরনে সেই শত-গাঁট ছেড়া টেনি। ছ'ব্লেলা খেতে পায় সে বটে, কিন্তু সাজতে পায়না।

আয়নাতে একেক দিন নিজেকে দেখে মানদা। আগের থেকে অনেক ভরা-ভরা হয়েছে। যেন সাহস পায়। প্রতীক্ষা করে বসে ° থাকবার মত শক্তি।

আসবে একদিন জনবক্স। সেদিন সেও বাদ পড়বেনা। সেও সাজবে, হাতে কেমিকেলের চুড়ি পরবে, মুখে রঙ ঘসবে। পাবে করকরে টাকা, রঙিন শাভি-জামা, পাবে মনোনয়নের মর্যাদ।

लाक (नहें, लाक (नहें। वड़ थातान पिन।

সে বসে-বসে তার স্থানীর কথা ভাবে, তার জীবনে একমাত্র পুক্ষের কথা। হয়তো ওবুধ থেয়ে ভালো হয়ে গেছে এত দিনে। হয়তো ফিরে পেয়েছে তার নৌকো। নাছ ধরছে আবার। হয়তো বিয়ে করেছে নতুন। তা ছাড়া গাবার কি! তাকে কি আর ছোঁবে নাকি ? চালানী নৌকোয় এসেছে অথচ ছোঁয়া বাঁচিয়ে আছে, বিশাস করবে নাকি এমন অস্তব থবর ?

বড় অণমান লাগে মানদার। শুধু ছ'বেলা মাগনা থেতে পার বলেই চলে বেতে পা ওঠেনা। একেক সময় আশ্রয় নিতে চায় তার নিক্ষর্য নিষ্ঠার নোঙ্করে, কিছু বলতে কি, সাস্থনা পায়না। একেক সময় সত্যিই বড় নিঃস্ব মনে হয়।

তারপর একদিন ভেঙে যার মেলা। .গুটিরে ফেশতে হয় তাঁবুকানতে কেউ-কেউ দিবি জমিয়ে নিয়েছে এরি মধ্যে। তারা উঠে আফে বাজারে পাকাপাকি ভাবে। কেউ-কেউ বা গাঁয়ের মধ্যে খালের ধারে গিয়ে ঘর নেয়। গুরু একা মানদাই বাড়ি ফিরে চলে।

'কোথাও আর ঠাই নেই, এই থেনেই থেকে বা বলজি।' কেউ-কেউ তাকে উপদেশ দেয়, 'সকলেই কেউ দালালের চোগ দিয়ে দেখেনা, লালচোধও আছে জনিয়ায়।'

কিন্তু, না, কান দেয়না মানদা। যথন সেবেচে গেভে, তথন সে ভার স্থামীর কাছেই ফিরে যাবে। কান্তরাম রয়েছে ভার প্রতীক্ষা করে।

যদি দূরে সরিয়ে রাখে থাকবে নাহয় দূরে সরে। যেমন এতদিন ছিল। থাকবে প্রতীক্ষা করে। যদি কোনদুন ডাক পড়ে। যদি কোনদিন প্রিত্তার জয় হয়।

তিনটে থেয়া ডিডিয়ে অনেক হাঁটা পথ ভেঙে ভর তুপুরে মানদা পৌছুলো তার প্রামে, পুঁইজালায়। সেই যে-কে-সে অবহায়। সেই কানি পরনে, আঁচল এবার গ্রেছিগুন।

কিন্ত একি তার গ্রামের চেহার:। এ বে শুধু জঙ্গল আর আঘাসা। চেনা যালনা চারপাশ। দিনের বেলায় শেয়ালের পাল। নিচু-হয়ে-ওড়া শকুনের ভিড়।

ু ও একজনের সঙ্গে দেখা হল। দিনের বেলায়ও তাদের ভূত ান হয়। হাঁা, সন্দেহ নেই, এই সেই পুইজালা। একে ম্যালেরি । তার লেগেছে কলেরা। উচ্ছর হয়ে গেছে। এই তো তাদের বাড়ি। চিনতে পারতনা, যদি না চিনতে পারত ফেই পৃথীরাজ গাছটা। মেই ফণীমনসার ঝাড়। রাতে শাদা ফুল-ফোটান মেই করবীর চারা।

তাদেরই তো সেই ঘর। দোচালার এক চাল কোথায় উড়ে চলে গিয়েছে, ঝার এক চাল রয়েছে মুখ থুবড়ে। ঠাঁড়িকুঁড়ি সব ছত্রখান। আনার্ভ ভিতের উপর ঝড়ে-ওড়া শুকরে নাটাইয়ের উপর কান্তরাম ছিল শুরে তার অবশেষ এখনো পড়ে আছে পোভার উপর। দাঁত দিয়ে ছেড়া নাথ দিয়ে আছে। সেই কোলার টকরো।

কাকে ডাকবে মানদা ? কার কাছে নেবে কৈফিন্নৎ ?

তর একবার মনে হল, হয়তো শহরে চলে গিয়েছে কান্তরাম। 
ভালো হয়ে, আগের মত স্বাহ্য দিরে পেয়ে। হয়তো বা নৌকো
পেয়েছে ফিরে, বেউতি জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে নদীতে। মড়কের
তাড়ার হয়তো গাঁ বদলেছে। জন দিছে হয়তো। লেগেছে দাওয়ালির
কালে।

ন, যারনি কোগাও। ওগানেই আছে, গুরে আছে। গুরে আছে ঐ গাব গাছটার নিচে, শোরালকটোর ঝোপের আজালে। গুরে আ<sup>ে</sup> শাস হয়ে। ক্ষাল হয়ে।

বলেছিল, এতীকা করে থাকবে। কথার প্রেলাপ করেনি। মাস-মজ্জা চলে থেলেও গাড় নিয়ে বয়ে আছে। কে নেবে তার সেই হাড় ?

ক্ষালটাকে কোলে নিয়ে বনে গড়ল মানদা। আশ্চর্যা, ক্ষাল দেখেটাসে চিনতে গেরেছে কাত্রানকে। তার সমস্ত কোটরে আর গহরের ক্ষার শুক্তা।

কারা আসছে এদিকে। সাহেব-স্থবোর মতো। কি খোঁজাখুজি

করছে। পিছনে একটা কুলির পিঠে বস্তা। কি সূব নড়ছে-চড়ছে তার মধ্যে, খটু খটু আওয়াজ করছে।

'এই কম্বালটা কার ?'

অমান মুথে বললে মানদা, 'আমার স্বামীর।'

'থাসা! পুরো কন্ধাল। আর গড়ন দেখেছ হাড়ের!' সঙ্গীটি বললে ফিসফিসিয়ে।

ইদানি মাংসই ছিলনা, ছিলনা রক্ত। হাড়ের বনেদ পাকা থাকলেও ছিলনা ছাদ-দেওয়াল।

'এটা বেচবে আমাদের কাছে ?'

এমন কেলেঙ্কারির কথা শুনেছে নাকি কেউ?

হাঁা, আমরা কন্ধালের ব্যবসা করি। হাড়পাঁজরা চালান দিই। দাম দিয়ে কিনি। জ্যান্ত গোটা মান্ত্যের দাম না থাকলেও তার কন্ধালের দাম আছে।

'को इरव क मिरव ?'

জগৎসংসারের মৃহত্তন উপকার হবে। একজনের মৃত্যু দিয়ে আর একজনের চিকিৎসাহবে। কঙ্কালের সাহায্যে ডাক্তারি শিগবে ছেলেরা। 'বলো, কত দান ?'

মানদা তার কী জানে ? মরে ধাবার পরেই যে দাম এ কগনো শুনেছিল আগগে ? তু'জনে একবার চোগ চাওয়াচাওয়ি করল। বললে, 'এই নাও কুড়িটাকা।'

আঁচলে গিট দিল মানদা। চলল আবার ফিরে, সেই ভূ,রতলায়। জয়ত্র্গা বলে দিয়েছিল পাশের ঘরটা রেথে দেবে তার জলো। বলে দিয়েছিল, সংসারে সকল চোথই দালালের চোথ নয়, আছে অনেক লাল চেলে।

মানদা ফিরে চলল বাজারে। আরেক কন্ধালের হাতছানিতে।

## (FO

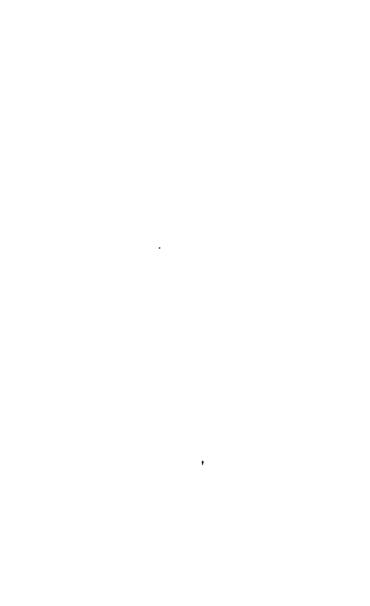

রাস্তার ধারে ঘাসের উপর উপুড় হয়ে শুরে আছে। কে-একটা চেলে। নয়-দশ বছর বয়েস।

শুয়ে আছে, কিন্তু যুমিয়ে আছে মনে করা যায় না। মবে আছে।

লক্ষ্য করলেই মুস্কিল। দাঁড়াতে হয়, খোঁজ নিতে হয়, মড়া সরাবার ঝিক্কি নিতে হয়। অহতে একটু শোকাত ভিন্নি করতে হয়। আর শোকাত ভিন্নি করতে গেলেই ভাড়াভাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে বাওয়া বায় না।

তাই সকাল গেকে পড়ে গাকলেও ভিড় হতে প্রায় জুপুরের কাছাকাছি। আর, বারা ভিড় করেছে বেশির ভাগই তারা এমনি পড়ে থাকবার মরে গাকবার মধে।

জায়গাটা ভক্ত পাড়ার এলেকায়। আদালত-ডাভারখানা সব এক ডাকের পথ। ঠেকনা-দেয়া খোড়ো চালের গরের সামনে কটা উকিলের সেরেকা।

ছেলেটা একেবারে নির্জনে এসে মরেনি। আর সেটাই তার নির্লজ্জতা। কাছারির বেলা বাড়ছে দেখেও ভিড ঠেলে উকি মারতে হর একটা, মারা করতে হয়, রুদ্ধ নিশাসের সঙ্গে তথ্য একটা অভিশাপ চেপে রাগতে হয় বুকের মধ্যে। এ এক অকারণ অম্বন্তি। ভাত থেতে-থেতে হঠাৎ কাঁকর চিবোনো।

কেউ বলছে, কাহারদের ছেলে। কেউবা বলছে, মুচি, কেউবা, কাপালি।

কিন্তু, যংকারের ব্যবস্থা তো করতে হয়। কেউ বললে, মিউনিসিপ্যালিটিতে ধবর পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তাদের কাফ দেখা নেই। এ তো আর মরা বেরাল নয় যে ডোম এসে এক দরজা থেকে তুল নিয়ে আরেক দরজায় ফেলে রাখবে। একে একেবারে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে নবীর ধাপায়, শাশানে।

অভ্যাসবশে সভোষ বেরিয়ে এসেছে। পরনে স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লগ, গায়ে খলবের ছিন্নবিশেষ। বেন এটুকুই তার আভিজাতা। শরীরে জনেক জেল-খাটার দাগ, ক্লান্তির দ্রানিমা। চোথে নিরাশ্রয়ের চাউনি।

তবু, অভ্যাসবশে, কিছু একটা না করলে নয়। চিরকেলে সেই চেষ্টার চাঞ্চলা।

'একটা তোমরা খাটুলি জোগাড় করতে পারলে না? কাঁধ দেবার লোক নেই তোমাদের মধ্যে? রোদ্ধরে পুড়ে মরবে ছেলেটা?'

কে কার দিকে তাকায়! বেশির ভাগই খাড়ধার। দিয়ে বাড়ির থেকে বের করে দেওয়া। মরা পেটে টিং,টিং করে মুরে, বেড়াছে। কেউ বা পেটে দড়ি দিয়ে পড়ে আছে এক পাশে। কেউ বা বমে যাছে একট—তার মানেই, বেতে বসেছে!

মরা ছেলেটার দিকে কেউ একবার ফিরে তাকাছে না। রাস্তায় এমন অনেক তারা হেলে দেখে এসেছে, রেখে এসেছে। ছেলেটার তো তবু ভাগ্য ভাল, মরবার পরে হলেও থাটে চড়বে!

কিন্ত এরাই তো সব নয়। মকেল-মুছরি আছে, আমলা-ফয়লা আছে, কিছু চাঁলা ছোগাড় হবে না ? সন্থোষ আদালতের হাতার মধ্যে এগিয়ে গেল। সাক্ষা-সাবৃদ, দালাল-ফড়ে, মোড়ল-মাতব্বর—স্বাইর কাছে সেহাত পাতলো। একথানা দড়ির খাটুলি।

ত্'-প্যসা চার-প্যসা করে মন্দ উঠলোনা। বত ওঠে, সস্তোষ তত ছাত বাড়ায়। ছেলেটাকে নতুন কাপড় পরিয়ে চন্দনকাঠ জ্বালি.এ পোড়াবে নাকি ? খাটুলি ছেড়ে যে প্রায় চৌদোলা জোগাড় হবে। 'কি, হল কত ?' নারন জিগগেস করল।
গরনে পা-জামা, পায়ে কাবলি চটি। অনেক তাজা ও তেজী।
এগানকার রায়সাহেবের ছেলে। কমিউনিস্ট।

নাদ ছিল নারায়ণ। সেটা নিতান্ত হিলু নাম বলে নারনে বদলে নিরেছে। নারন মানে না-রণ; যুদ্ধ নয়, আংপোষ।

'কি, পেলেন কত ?' নারন হুমকি দিলে।

'প্রায় সাড়ে চারটাকা—' সন্তোষ বললে হাতের মৃঠি খুলে।

'তবেই দেখুন, রাই কুড়িয়েই বেল—মেনি এ পিক্ল্ মেকল এ মিক্ল ! কি হবে এত পয়মা দিয়ে ?'

'গাটুলি, দড়ি, কাঠ, কলসী—অন্তত গামছা একথানা—'

'হাঁা—শবের আবার শোভাষাত্রা! পেয়াদার আবার শশুরবাড়ি। তাপনাদের বত সবু বাজে সেটিমেন্ট। দিন, প্রসাগুলো দিয়ে দিন আনাকে।'

সন্তোষ যদিও ব্য়েসে নারনের চেয়ে এক যুগ বড়, তবু নারনেরই এখন নাবি বেশি। তারই এখন পড়তা পড়েছে। পালা এখন তারই দিকে ভারি। শিশ্ব-শাগ্রেদ এখন সব তার দিকে।

প্রায় ছোঁ মেরে পয়সাগুলি নারন তুলে নিল।

বললে, 'হুটো বাশ আর কিছু দড়ি হলেই যথেষ্ট। যে মরে গেছে তার জন্তে আবার মায়া কিমের ?'

'এক ধানা বাঁশের দান এক টাকা। আর দড়ি—'

'কিনবে না আরো কিছু! ওই সামন্তদের বাশঝাড়—ছ'থানা কেটে নিয়ে আসব জোর করে। আর, খোঁটায় ঐ গরু বাঁধা দেখছেন? দড়ির জন্ম ভারতে হবে না আগনাকে।'

<sup>&#</sup>x27;অন্তত একথানা'মাছ্র—'

আগনাদের যত সব পচা দেটিমেট। মর্গে কেমন মড়া নিয়ে বার দেশেন নি ? তেমনি বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাব। মাত্র, না গালচে এনে দেবে মধ্মলের!

ে তো আর মুদাথানার মড়া নয়।' সস্তেষি আপত্তি করে।

'বেশ, মাছর লাগে, মুহুরিদের কারু সেরেস্তা থেকে টেনে নিয়ে
আসবেন একগানা।'

'কেন, এ পয়সা দিয়ে তুমি কি কর<mark>বে ?' সন্তোষ প্রায় রুখে উঠল।</mark> 'যারা এখনো মরেনি তাদের সংকার করব।' 'তার মানে ?'

'এই বারা ভিথিরি হাঁপাছে বসে-বসে, তাদেরকে খাওয়াব। বেলের শুকনো খোলাটা নোথ দিয়ে কেমন আঁচড়াছে ঐ বুড়ো, দেখছেন? ঐ নেয়েটা কেমন পাতা চিবিয়ে থাছে?'

প্রথমটা সভোষ বলতে পাঙল নাকিছুই। যেন ঠেকে গেল, হোঁচট বেল। মুতের চেয়ে মুমুর্কেই যেন বেশি অসহায় মনে হল।

किन्छ, ना, जा कि करत इस ?

'থাওয়াতে চাও, তার জন্তে তুমি আলাদা চাঁদা তোলো। আমি ওর নাম করে তুলেভি, ওরি জন্তে তা থবচ করব।'

্বারি জন্তে তুলুন, পাঁচ জনের গ্যমাপাচ জনের কাজে রায় হবে। এখানে এখন এক জনের চেয়ে পাঁচ জনের দাবি বেশি ঃ' নারন চিবুকটা ভারি করলঃ।

আশ্চর্য, পাঁচজন যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে তাদেরো তাই মত। যে আগেট মরেছে, তার চেয়ে যে এখনিই মরবে তার ব্যবস্থাটাই আগে:

'ঝগড়া-বচসা করে লাভ নেই।' মুরুব্বি মতন কে একজন অধ্য-নিষ্পত্তি করতে এগিয়ে এল। 'পাটও গোক খাওয়াও হোক।' ·পটি হবে, না হাওদা হবে !' প্রসা নিয়ে নারন চলে গেল দোকানের দিকে।

কাঙালদের পাওয়াতে হয়, তার বন্দোবত তো সন্তোষই করতে গারত। কতৃত্বির ভার তার হাত থেকে এমনি কেড়ে নেয়ার মানে কি। এবে প্রায় উড়ে এসে জুড়ে বসা। উছুক্কু ফাজিল কোথাকার। এক ধানা মুড়ি কিনে নিয়ে এসেছে নারন। সঙ্গে বোঁদের ছিটে।

এক ধানা মুজ়ি কিনে নিয়ে এসেছে নারন। সঙ্গে বোঁদের ছিটে। কুধার্তের দল হাউ-মাউ-খাঁউ করে উঠল।

নারন ভেবেছে কি। সভোষ ফের ন্তুন করে চাঁদা আদার করবে। এবার বনেদি বাবুর মহলে। দেখি ছেলেটার জত্তে খাটুলি জোগাড় হয় কিনা।

যাদের পরনে কানি-নেকড়া আছে, অতি কষ্টে তারি এক প্রান্ত খুলে । মুড়ি নিচ্ছে ছ'মুঠো। যাদের তাও নেই বা টেনে খুলতে গেলে ফেঁসে যাবে, তারা নিচ্ছে আঁজলা করে। কেউ বা কচু বা কলার পাতায়।

অনেক হুড়-দঙ্গল। কেউ বলে, বোঁদে পড়েনি এক কলা। কেউ বলে, থাবা মেরে কেডে নিয়েছে ও।

'এবার কিছু এ বেলের খোলে দাও, বাবা।' স্কু স্থাঙে টলভে-টলতে সেই বুড়ো আসে এগিয়ে। 'দেখছনা, ওরও পেট কেমন খোলে পড়ে আছে।'

নারন ধমক দিয়ে ওঠে।

'মনেক দ্র যেতে হবে, বাবা। খেয়ে নানিলে গায়ে জোর হবে কেন ?'

কিছু না ভেবেই পক্ষপাত করে ফেলে নারন। অনেক দূর যেতে হবে—কথাটা কেমন যেন মত্যি শোনায়। তাদের দলের কথা।

কোথায় বা খাটুলি কোথায় বা বাশ-দড়ি, ছেলেটা তেমনি উপুড়

হয়ে শুয়ে আছে। উড়ে-উড়ে বসছে কতগুলি কুকুরে-মাছি। থেকে-থেকে ঝরে পড়ছে কটা শুকনো পাতা।

কে একটা লোক, বলা-কওয়। নেই, সরাসর ছেলেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গা-পা থালি, হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে কোমরে আঁটি করে বাধা। মাথায় গামছার ফেটি।

'কে, কে তুই ?' বেকার দশকৈর দল ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'আমি মুৰ্করাস। মুনসিপালির ডোম।'

'मैं। ज़ा, थां हेनि जामहा ।' वनल मखाखत लाकता।

'দাঁড়া, বাঁশ কেটে দিচ্ছি। মাহুর আর দড়িও জোগাড় হয়ে যাচ্ছে এখুনি।' বললে নারনের শাগরেদরা।

ভূষণ ভোগ উসপুস করতে লাগল। বাশ-দড়ি নিয়ে নন্দ ভোমেরও আসবার কথা পিছু পিছু, তারো দেখা নেই। কোন দিকে কেটে পড়ল কে বলবে।

স্থানর ছেলেটা। একেবারে হাড়-গোড় বের করা নয়। আশ্চর্য, পেটটা এখন ফুলো, যেন কত থেয়েছে। মাথায় একরাশ চুল। ঠোটের কাছে ছুদিকের ছুটো টানে মুখখানা যেন মায়ায় ভরা।

কোথায় কাট। বাঁশ, কোথায় বা দড়ির খাটুলি। কোথায় বা নদ ডোমের কাঁধ! ভূষণ ছ'হাত দিয়ে ছেলেটাকে হঠাও বুকে ভূলে নিল। এমনি পাঁজা কোলে করেই নিয়ে যাবে তাকে শাশানে। হাত ব্যথ করলে কাঁধে ভূলে নেবে। এক কাঁধ থেকে না-হয় আরেক কাঁধে।

তথন জল থাবার সাড়া পড়ে গেছে ভিথিরিদের মধ্যে। জনেক জল তারা থেয়েছে, কিন্তু থাওয়ার পরে থায়নি এমনি জনেকদিন। এমনি নোনতা-নোনতা মিষ্টি-মিষ্টি মুখে। জলের খাদ বেড়ে গেছে জনেক। 'দাড়া বাবা, আমিও থেয়ে নি।' বললে সেই বুড়ো। পুকুরের চাল ধরে তরতর করে নামতে গিয়ে পড়ে গেল আচমকা। তথুনিই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কিছু না, কিছু না। গায়ে এখন জার হয়েছে অনেক। এবার পেটে জল পড়লেই হাঁটতে পারব অনেক দূর।'

প্রায় এক পো রাস্তা হেঁটে এসেছে ভূষণ। থানিকটা পথ কেউ-কেউ এসেছিল পিছু-পিছু। সন্তোষের দল হরিধ্বনি দিতে চেয়েছিল, নারনের দল উঠেছিল শাসিয়ে। বলেছিল ডোমের হাতের মড়া, ও সব সাম্প্রদায়িক ডাক চলবে না।

ভূষণ লক্ষ্য করে দেখেনি কতদূর গড়াল সেই ঝগড়াটা। কেননা আমার এগোয়নি তারা তারণর।

এতক্ষণে পুলের কাছে নন্দর সঙ্গে দেখা। বাঁশ আর দড়ি নিয়ে এসেছে। বাঁশ বলতে ঘরপোড়ার একটা খুঁটি, আর দড়ি বলতে কাতা। 'দে, বেঁধে ফেলি এবার।' মুখের বিভিটা ফেলে দিয়ে নন্দ বললে। 'এতক্ষণ ছিলি কোথায় ' ভূষণ গৌকিয়ে উঠল।

'গাঁজা কিনতে গিয়েছিলাম।'

ভূষণের রাগ জল হয়ে গেল নিমেষে। জোঁকের মূপে যেন জুন পড়ল।
'এরি মধ্যে তুই যে থাড়ে করে লাশ নিয়ে আসবি তাকে জানে।
দে, বেঁধে ফেলি চটপট। আমার ট্যাক থেকে কলকে খুলে নিয়ে ততক্ষণ
ধরা এক ছিলিম।'

ভূষণ ছেলেটাকে নামিয়ে রাগছিল মাটির উপর, পিছন থেকে কে একজন বলে উঠল বাস্ত হয়ে, 'না না, বাঁধতে হবে না। ওকে এবার আমার কাছে দে। বাকি পথটুকু আমি নিয়ে যেতে পারব।'

অবাক হয়ে ফিরে তাকাল হ'জন। কে-একটা বুড়ো। তে-ব্যাকা। ভূষণ যেন চিনতে পেরেছে তাকে। পুকুর-পাড় দিয়ে যাবার সময় তাকে যেন একবার ডাক দিয়েছিল। যেন বলছিল, দাঁজিয়ে যেতে। তারগর কথন যে গুটি-গুটি চলে এসেছে পিছু-পিছু থেয়াল করেনি।

'থুব নিয়ে বেতে পারব। গায়ে এখন আমার অনেক জোর হয়েছে। থেয়ে নিয়েছি এক পেট। দে, বাছাকে দে এবার আমার কোলে। রোদুরে বাছার মুথ কেমন আমলে গিয়েছে। কতদিন থায়নি! আর ও থায়নি বলেই তো আমরা আজ সবাই থেতে পেলাম।'

ভূষণের কোল থেকে ছেলেটাকে বুড়ো ছ'হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে
নিল। কিন্তু ছ'পা হেঁটেই বসে পড়ল টলতে-টলতে। প্রায় হুমড়ি থেয়ে।
বললে, 'তোরা ততক্ষণ গাঁড়া খা, আমি বাছাকে নিয়ে একটু বিদি।
জিবিয়ে নি।'

## 43Alc

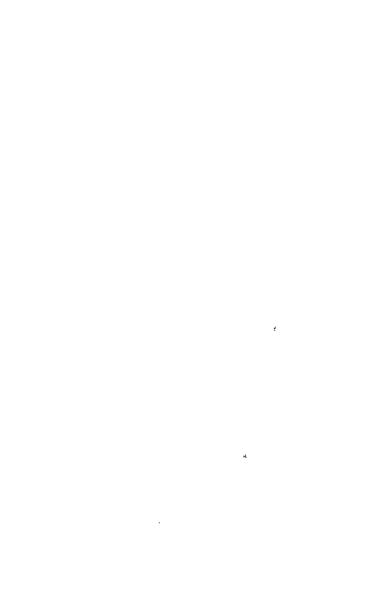

কিলারের চাপ আর ডাকবাল্ল, গ্রামের এইটুকুই শুধু আভিজাত্য। র রানার আনে হাটবারে।

নইলে, আগে বেমন পাড়াগাঁ ছিল, এখনো তেমনি পাড়াগাঁ। জলা ওড় আরি ধানখেত। হঠাৎ এক একটা দাঁড়ায় বা ডালা জায়গায় বাস।

উত্তর পাড়া আর দখিন পাড়া। মানে ভদ্র পাড়া আর চাষাপাড়া।
ভদ্রপাড়ায় পাঠশালা। চাষাপাড়া থেকেই কেউ-কেউ আসে
তে। প্রায় তিন পো রাডা ধ্লো-কাদা ভেঙে। তাদের মধ্যে
রেই প্রথম ছাত্র।

আরো ছিল ক্ষেক্জন। মাহিশ্য আর ক্ষীরতাঁতি। তারা আগেই লিমেছে। শুধু হলধরই নাম-দন্তথৎ পর্যন্ত ছিল। নাম সই ক্রতে রেই ভাগল, চের হয়েছে। এখন আর কেউ বোকা পেয়ে বুড়ো ভুলের মাধা ধরে টিপ-সই করিয়ে নিতে পার্বে না। কলম ছুঁইয়ে ন-সই ক্রার জোচ্চ রি থেকে দে রেহাই পাবে।

বুঝে-স্কুঝে ধীরে-স্কুছে সে সই করে। সই করে নানান জায়গায়। ।লের কানিতে, জ্বান্যন্দির নিচে, হাত্চিঠার ম্বলগ্বন্দিতে।

দত্তথংট করতে পারে, কিন্তু পড়তে পারে না আগাগোড়া। বললে,
ব খুলব। আমাদের নিজেদের ইস্কুল। আগে বলত চাঁড়াল, এখন
ছি তপশিলী। আমরা চাষ্ণাস করছি করি কিন্তু আমাদের ভেলেরা
রি করবে।

দ্বিন পাড়ায় ইকুল বসল।

হোক ওদের পাকা দালান, আমাদের মাটির ঘরই ভাল । থাক র পেটা-ঘড়ি, আমাদের ক্যানেত্ররা পিটিরেই চলবে। ব্ল্যাক-বোর্ডে হার নেই, আমাদের তালের পাতাই যথেষ্ট। চলল আকচাআকচি। চলল ছেলে-ভাঙানো। তবু দুটো ইস্কুলই টিকে রইল কোনোরকমে।

কিছ অন্তভাবে বদল ধরল চেহারায়। ভদ্রপাড়ায় জন্ম গজাতে স্থক করল। আশ-শেওড়া, কেয়োঠুটি, ভাঁট আর শেয়াকুলের ঝোপ। টোলকলমি, মরিচা আর তেলাকুচার লতা। ঝোপঝাড়ের মাঝে হাড়গোড় বের করা ছ'একথানা কুঁড়ে ঘর। পাকা ইমারত যা ছ'একথানা আছে, ঝরে-ঝরে পড়ছে। জন্দলে-আগাছায় এত অন্ধকার, এক ঠাঁই থেকে আরেক ঠাঁইয়ে যেতে ভয় করে। থানা-সই হতে হয়।

দ্যিন পাড়ায় খোলা মাঠ, অচেল ধানখেত। ঠাণ্ডা স্বুজে চোথ জুড়িয়ে যায়। বাড়ির হাতায় কলা-কচুর বাগান। গোয়াল-ঘর। পোয়ালকুঁড়।

ভদ্রণাড়া পড়তি। চাষাপাড়া উঠতি। চাষা এখন চাষী হয়েছে, হয়েছে অনেক মন্ত্রান্ত। আর ভদ্ররা হয়েছে বেকার, বাউগুলে।

চাষাপাড়ার ইস্কুলে আবো উন্নতি হয়েছে। আগে তালপাতার ছিল, এখন হয়েছে খড়ের ছাউনি। তেলকো বালের খুঁটি। ক্যানেস্তেরার বদলে ঘণ্টা। চ্যাটাই ছেড়ে ছেলেরা এখন মালুরে ব্যোছে। মাস্টাবের মাইনে বেড়েছে আট আনা।

বাই হোক, নেই ওদের বেঞ্চি-চেয়ার, নেই ব্লাকবোর্ড, নেই বা মোব-মাপ। ভদ্রপাড়ার ইস্কুল নাক উচিয়ে থাকে। বলে, গো-বন্থির পাঠশালা। ইস্কুল বলতে পর্যান্ত স্বীকার হয় না।

চলেছে এমনি টেক্কাটেকি—দেশে শিক্ষা-কর বসল। এলেন ইন্স্পেক্টর।

ভদ্রপাড়ার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'চলবে না ও-ইশ্বুল।' 'কিন্তু দখিন পাড়ারটা ?' 'এটাও না ।'

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, এক গ্রামে একটার বেশি ইকুল থাকতে রবে না। তুই ইকুল মানেই তুই দল, চলবে না আর কলহ-কচকি। চাড়া, তুই ইকুল মানেই তুই দল, চলবে না আর কলহ-কচকি। চাড়া, তুই ইকুল কে থয়রাতি করবার মত ডিট্টিক্ট বোর্ডের পয়সা নেই। 'বেশ তো, এক ইকুলই যদি রাখতে হয়, আমাদেরটাই থাকুক।' গোড়ার কে বললে, 'এটাই হচ্ছে সব চেয়ে পুরানো। পাকা বাড়ি, কি-চেরার, যড়ি-যন্টা—সবদিক দিয়ে এরই হক-হকিয়ত বেশি। ছাড়া এর গা ঘেঁসেই নলক্প—ছেলেরা জল থেতে পারে। নতুন কোনো জায়গায় ইকুল বসাবেন, কম-সে-কম হাজার টাকা থরচ। ডি চাই, আস্বাব চাই, নলক্প না হলেও পুকুর চাই জল থাবার। ই রাস্তাবাট। অত জুটবে কোথেকে প'

যুক্তিগুলোকে এক কথায় হটিয়ে দেয়া যায় না। ইন্স্পেক্টর সেদিক য় গেলেন না। বললেন, 'পাশেই যে ঠাকুরের থান।'

পাশেই কালীতলা। রক্ষাকালী। গাঁয়ে যথন নড়ক লাগে তথনই জাত্য মহানিশায়। তাও কচিৎ-কদাচিৎ।

তাহলে কি হয়, পাঁচ জাতের ছেলে নিয়ে ইস্কুল, স্বাইর মন বাঁচিয়ে তে হবে। যে রক্ষা করবে সেই যদি অরক্ষণীয়া হয়ে ওঠে সেটা খুব ভিত্র ব্যাপার হবে না।

'ঠিক, ঠিক।' হলধর-মহীধররাও উলটো দিকে তরফদারি করতে গল।

পঞাশ বছরের উপর এই ইসুল। পঞাশ বছরের উপর এই ঠাকুরের এগা। শেষকালে তোরাও উলটো গাইলি? তুই হরি ঘড়ই? অমবোর কয়াল? তুই রামতারণ হ্যারি?

একটা জিনিস অনেকদিন ধরে চলেছে বলেই চিরকাল চলবে এমন

কোনো কথা নেই। তাংগে আর মহাজনী আইন হত না, হতনা ঋ
শাণিসী। তবে চিরকালই ওরা ফোত ফেরার হরে থাকত। তাই না
তবে ইঙ্গুল হবে কোথায় ?' তিক্ত গলার ভদ্রপাড়া জিগগেস করলে
'আনাদের দ্বিনগাডায় ।' কৃতিতে উজিয়ে এল তপশিলীরা।

না, তাঁও না। দখিন পাড়ার ইঙ্গুলটা একেবারে এক টেরে ওখানে হলে ভদ্রপাড়ার ছেলেরা অস্ত্রিধের পড়বে। ইঙ্গুল হবে গাঁচে মধ্যিখানে। প্রায় রশি নেপে। যাতে কোনো পাড়ারই না নালি থাকে।

ইনস্পেষ্টর 'মাইট-মিলেকশন' বা স্থান নির্ণয় করলেন। চণ্ডীবাঙ্ ধারে। নামেই শুধু চণ্ডী। তা নিজে কাক আপদ্ভি নেই। কেন থোদ গাঁওের নামই বিবিবাজার।

দঙ্ ধরে সমান-সমান মাপতে গেলে ইস্কুল এনে বসাতে হর ধ থেতের উপর, বিশের মধ্যে। তাই, উপায় না নেখে ইনস্পেক্টর ভ পাড়ার দিকেই একটু আলগা দিলেন। চণ্ডীবাওড়ের ধার ভদ্রগাং সীমানায়।

কোনো পাড়াই খুশি হলোনা। তবু অক্সের ইস্কটা চালু হলে বলে হ' পাড়াই খুশি হলো।

যে জায়গাটা ঠিক করা হয়েছে সেটা নিবারণ বোস গ্যারহের। ত পাঁচ শরিক। অংশ নিয়ে বর্মড়া। একেক বছর একেক জন উপ মালেকের পরে বাজনা দেয় আর ভর্তপ্রের নামণা করে। তবু স্থাণ করে আপোষে বা জানাগতে কিছতেই বাট করে নেয় না।

বিবাদী জনি—দিয়ে দিও ইসুলের কাছে, ভদ্রপাড়া ধরণা বোদেদের। এরাজিহয় তো ও রাজি হয় না; ও রাজি হয় এ নেলামি চায়। তাড়াড়া জমিতে কোল-রায়ত আছে, : হীধবদের জাতকুটুম—হিরেলাল মিদ্দে আর নন্দলাল সানাইদার।
নিলাগাড়ার পরামর্শে তারা জমি ছাড়তে চার না। থাজনা পাওনা
নিছে বকেয়া, উৎথাতের নালিশ করে দিলেই হয়। তবুবোসেরা উঠে
সতে চার না। গাঁয়ে একটা ইস্কুল হলেই বা কি, উঠে গেলেই বা কি!
ক আবার বার ও সব নালিশ-কয়শালার মাঝে!

'কই গো বাবুরা, জমি কি হল ?' চাষাপাড়া ব্যস্ত হয়ে এমে জিগগেস ের।

'এই হচ্ছে—' বাবুৱা কান চলকোয়।

'তোমরা অনেক নেকাপড়া শিপেছ তোমরা সবুর করতি পার আমরা ারি না।' চাষাপাড়া ঘোঁট বাঁধল।

এ-জমি ছেড়ে ও-জমি, চণ্ডীবাওড় ছেড়ে কালীবাওড়, কোথাও জলোকেরা জমি পেল না। বিনা মূনফায় স্চাগ্র মেদিনী দান করতে এই প্রস্তুত নয়।

দখিন পাড়ার দিকে যজ আটুলির গাদাড় পড়ে আছে, তারই উপর াযাপাড়া ঘর তুললো। দোচালা ঘর। বললে 'এই আ**মাদের** ইন্ধুল।'

এই আমাদের ইম্বল। চাষাভূষোরা কাতে নিয়ে থাগ কেটে কলম ানালে।

ঠাকুবদের বংশাম দেই সংখা গেড়ে, ঠাকুবেরা তা শোনলেন না।' লগর বললে গুরুবির ২৩ ঃ 'ন বল নিজেদে কোলে কোলে ঝোল টানবে। গ্রুম বললান উন্মত্রণের ভিটেয় একখানা দেহালা ভুলে দিই! তা বে কেন, তাতে ভটচাজি নশায়ের ক্ষেতি থব যে। যব শালা বিটলো। বিশ্বের ক্ষেম্বা কেন্ত্র খাকুব না। বিজ্ঞান ক্ষেম্বা করাতি প্রেডি। ভাগের ভাগে ধরে কার থাকুব না। বিজ্ঞান ক্ষেম্বা বাড়াকুবার বাড়াকুবার খাড়াকুবার প্রেডি প্রেডি, আমানের এখন গায় কে। আমানের

দিকে ফজু মিয়া আছে, রজবালী আছে, মোমরেজ আছে—কারুর আমরা আর তোয়াকা রাথি না।'

'ষ্ঠীর সঙ্গে একটা নেকাপড়া করে নিলেহতনা?' কে একজন টিপ্লনি কাটল।

'নেকাপড়া না আবো কিছু! ষষ্ঠী যদি কিছু হেড্ডাপেড্ডা করে তবে তার গলা টিপে সাত হাত জিব বার করে ফেলব। কি রে ষষ্ঠী, গোল-মাল করবি নাকি ?'

ষষ্ঠী সামনেই ছিল, লজ্জিতের মত মুথ করে বললে, 'আমি কি ভদর-লোকের মত ছোটলোক ?'

ফজলে রহমান হল ইস্কুলের প্রেসিডেণ্ট।

আর হলধর বললে, বুক ফুলিয়ে, 'আমি ভাই-প্রেসিডেণ্ট।'

গ্রামের মধ্যে প্রথম অবৈতনিক স্কুল। একেই স্বীকৃতি দিলেন ইনস্পেক্টর।

ভদ্রপাড়ার টনক নড়ল। ইন্স্পেক্টরকে গিয়ে ধরে পড়ল, 'দেই যথন মধ্যিথানেই ইম্মুল হল না, তথন, আগোর মত ছুটো ইম্মুলই চলুক না। ওরা নতুন করেছে করুক, আমানের পুরোনোটাও বেঁচে উঠুক।'

'ছটো স্কুলকে গ্র্যাণ্ট দেবার মত প্রসা নেই।'

'নেই তো, ঐ বেজায়গার ইস্কুলকেই বা দেবেন কেন?'

'আপনারা পারলেন না, ওবা পারল, ওদেরই তো দেব একশোবার। ঠিক মধিথানে না হলেও একেবারে সীমানায় হয়নি। ছু' পাড়ার ছেলেরাই বেশ আঁসতে পারবে।'

তর্ক করা র্থা। তাই ভদ্রপাড়া ধরল গিয়ে ষষ্ঠা আঁটুলিকে। বললে, 'উকিল মুছরি কিছু লাগবে না তোবে, দে এক নম্বর মামলা ঠুকে। অদানে অরান্ধণে বাবে অমন জমিটা ।'

ষ্ঠী চোথ পাকিয়ে বললে, 'থবরদার, ইদিকি এসে। নাবলে দিচ্ছি। ওসব মন্দ কথায় আর কান দিচ্ছিনে। অনেক ন্যাকরা করেছ, আর লয়।'

ফুটো বেলুনের মত চুপদে গেল সবাই। উপায় কি।

উপায় ফের সেই ইন্ম্পেক্টরকেই ধরা। তাঁকে বোঝানো, এক ইস্কুলে সমস্ত গাঁরের সমান স্থবিধে হবে না। উত্তর পাড়া দূরে প্ডবে, ঠকবে। দাঁড়ায়-দাঁড়ায় বসবাস, মাঝথানে বাদা-বাঁওড়—গ্রামের বেরকম অবস্থিতি ছ' অঞ্চল অনায়াসে হটো ইস্কুল চলতে পারে। সরকার থেকে ছটো ইস্কুলকেই গ্রাট দেয়া উচিত।

ইন্স্পেক্টর নরম হলেন। বললেন, 'জমি পেয়েছেন ?' 'পেয়েছি। বোদেরা এতদিনে রাজি হয়েছে।'

এ উত্তর শুনবেন আশা করেননি ইনস্পৈক্টর। বললেন, 'বেশ, সমস্ত গাঁয়ের পক্ষ থেকে দিতায় ইস্কুলের জন্তে দর্থান্ত দিন, বিবেচনা করব।'

দরখান্ত লিখে তার উপর সই নেয়ার হিড়িক পড়ে গেল।

সমস্ত গাঁয়ের পক্ষ থেকে। তাই চাঁই মুগলমান ও তপশিলীদেরও সই দরকার।

ভাগাধর মাঝি ইস্কুলের 'ছেরকট' বা দেক্রেটারি। সে বললে, 'তা—আমরা এটা ইদিকি করিছি, তোমরা—আপনারা এটা ওদিকি করবা, তাতে আমাদের কি ? করতি পার কর। আমরা ওর মদি নেই।'

'গ্রামে ছুটো ইস্কুলই তো ছিল। সেই ছুটোই যদি স্থাবার হয়, তবে লোকসান কি ?'

'লোকসান ? তোমরা আমাদের পাঠশালাটা খাবা, তারই ফন্দি আঁটছ। আগে তো আমরা বলেলোম তোমাদের ইস্কুলডাই হোক, তোমরা ঠাকুররা তো ফেসে দিলে। এখন সাউগাড়ি করতে আসেছ। ওসব হবেটবে না। তোমাদের ইস্কুল তোমরা ভাষবা, আমরা আমাদের ভাষব। তথন ঘরখানা বাধবার জাতি কত ব্যাগভা করেলাম, বাব্দের ম্যাজাজ কি! আরে এখন আমরা নিজিরা যেই এটা খাড়া করেছি—গা জালা করতি শোগভা ।

'তোমাদের ইঙ্কুল তো আমাদেরও ইঙ্কুল।' ভদ্রপাড়া পিঠে হাত বুলোর: 'আমাদেরটাও তোমাদের। গোটা কতক সই জোগাড় করে দাও।'

'ও সব সই-সাবুদে আমরা নেই। আমাদের কমুটি আছে। সেই কমুটি যা বলবে তাই হবে।'

'আছো, বেশ তো ভোমাদের কমিটি আজ ডাক, আমরাও থাকবোধন।'

'কনে বসবা ?'

'ভটচাজ্জি বাড়ি।'

'থাছো ধলে দেখি আর সব মুক্কিবেদের। যদি রাজি হয়, যাবনে।' 'যাবোখন নয়। যেয়ো ভাই লক্ষাটি।' ভদ্রপাড়া প্রায় পায়ে হাত বুলোয়ঃ 'দরখাপ্তটা শিগুণিরই দাখিল করতে হবে।'

'হেঁ-হেঁ ঠাকুর, ভোষাদের ভাড়া আর আমাদের ভাড়া এক নয়। বৃশ্বলে ?' ভাগাধর অছুত করে হামলঃ 'সে দিনকাল আর নেই। ভোষাদের চোল আমরা বুঝি।'

ভাগাধর হলধরের বাড়িগেল। হলধর দাবায় উরু হয়ে বশে তামাক খাছে। সব ভুনলে আগাগোড়া। চুপ করে এইল।

'ভদরশোকের। বাতি বলতেছে। যাবি ?' জিগগেস করলে ভাগাধর। া 'হে'-হেঁ, তুই লে-লে।' হলধর ম্বণায় ঝংকার দিয়ে উঠল: 'কি করতি বাবি ? কেবল কথা বুরিয়ে-ঘুরিয়ে বলবে'নে, আমরা কিছুই জবাব দিতি পারুব না। তলে-তলে কাজ গুছিয়ে নেবে।'

ভদ্রণাড়। কজলে রহমানের বাড়িগেল। রহমান এক গাল হেসে বললে, 'সই করতি শিথেলোম কবে ?'

'ভবে অন্তত টিপ সই দাও।'

'ভাতের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে বুড়ো আঙুল ছডে। পুড়ে গেছে।' রহমানের ছটো আঙ্লেই ভাকড়ার চিপলি।

অন্তত ভাই-প্রেসিডেটের সই হলেও থানিক মান থাকে। গেল সবাই হলধরের বাড়িতে।

'শুধু একটা দস্তখৎ দে, হলধর।'

হলধর ঝিম মেরে রইল। ৩-ধু একটা দত্তথং। তার নামের দত্তথং।

দারোগা এজাহারে সই করে। হাকিম রায়ে সই করে। লাট্যাহেব সমদে সই করে। তেমনিই আজ ভার দক্ষধতের দাম।

'বে ইস্কুল তোকে দত্ত্বৎ করতে শিধিরেছে সেই স্থাবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে, হলধর—' ভদ্রপাড়া কায়দা করে কগা ছুঁড়ল।

'কট দেখি দুৱখাস্তটা।'

উলটে-পালটে দেখতে লাগল হলধর ৷ বললে, 'কিছুই পড়তি পাছিছ না যে ।'

'পড়বার কিছু দরকার নেই। শুধু দশুখৎ করে দে।'

হলধর হাসল। অশিক্ষিত বটে, কিন্তু বড় জ্ঞানীর হাসি। বললে, 'এতদিনে, এত বচ্ছর ধরে ৬ধু নাম-দস্তথৎটাই শিখোয়েছ। পড়তি শেখায়োনি কাঁচকলা। পড়তি শিথলেই যে সব ধরে ফ্যালর্ব। তাই জোর করে রেখোছ কেবল অন্ধকারে।

'বেশ তো, তোমাকে পড়িয়ে শোনাচ্ছি।'

'শোনা কথায় আর বিখাস নেই ঠাকুর। আমার ছেলে গেছে আমাদের ইন্ধুলে। লেখাপড়া শিথে আহ্বক সে লায়েক হয়ে। তথন সে পড়ে দেখবেনে দরখান্ত। আমার বদলে তথন সেই সূই করে দেবেনে। তদ্দিন থাক এটা আমার ঠেঙে। কি বল আপনারা প

হলধর দরধান্তটা সমত্নে তাঁজ করতে লাগল। ভাঁজ করে গুঁজে রাখল চালের বাডায়।

## ण्तग्र उ

চড়ু ই-পাথিদের দেশে একটা ময়ুর উড়ে এসেছে। 'ইং লেট ইং ...'

সেই পরিচিত হর। সেই পরিচিত ভারি পারের শব্দ। কিন্তু তেমন দেন আর সাড়া জালার না। আলো-আলে ভর পেত স্বাই, এখানে-ওখানে গা-ঢাকা দিত। এখন দিবিয় স্বাই গথের উপর এসে দিড়ায়, পষ্টাপষ্টি তাকায় মুথের দিকে। আলে কেমন সম্ভ্রমের চোখে দেখত, এখন যেন কৌত্হলের, হয়ত বা কুপার চোখে দেখছে। হল কি হঠাৎ ৪ সে যেন সেই ভাকনাইটে ভাকাত নয়, ফকির মুসাফির।

মানুদ থাঁ হাসে মনে-মনে। হাতে লাঠি, জামার নিচে গায়ের চামভায় গ্রম হয়ে আছে ভোজালি।

'देश (लॉड देश---'

কেউ যেন ভাকিষেও দেখে না। দেখলেও হাসে। অবজ্ঞার হাসি। লোকজন অনেক বদলে গিয়েছে মনে হছে। কিন্তু বন্দর-বাজার তেমনিই আছে নদীর ধার ঘেঁসে। সেই সব হোগলাপাতার চটি, মেছে মুদি-মনোহারি বাজে-মালের দোকান। আছে সেই বড়-বড় হাহালীর দোকান, পেয়াজ-রশুন মরিচ-তেজপাতা টাল করা। সেই চাঠ-কাঠরার আড়েও। চলেছে সেই দর্জির কল, কিন্তিটুপি আর দালমান সেলাই করছে। লোহার-কামারের দোকানে নেহাইয়ে ঘাড়ছে হাতৃড়ির। হানিল-ঘরে রসিদ দিয়ে গরু আরে মোষ বিক্রিছে। নেকৈ এসেছে কাঁচামালে বোঝাই হয়ে, গুড়ের হাঁড়ি, তামাক দার ধান-চালের বেসাত নিয়ে। খেয়ার পাটনী তোলা তুলে নিছে। বিহের হায়ায় কামাতে বসেছে নাপিতেরা। স্বই সেই আগের মত। দই আগের মতই বিকেল।

তবু, যেন হাওয়া শুকৈ টের পাওয়া যায়, দিন কি রকম বদলে গিয়েছে।

হাঁ, নতুন বাঁশের ছাউনি হয়েছে কতগুলি।
'কি এই সব ?' এক জনকে জিগগেস করলে মামুদ খাঁ। লোকটা বললে, 'এফ-আর-ই।' মামুদ খাঁ হাঁ হয়ে রইল। 'হাসপাতাল। জভিক্ষের হাসপাতাল।'

হাঁা, বাঙলা দেশের ছভিক্ষের কথা ভাসা-ভাসা শুনেছে মামুদ খাঁ।
পাধার এক ঝাপটার অনেক লোক উজাড় হয়ে গিয়েছে। অনেক
লোক চলে এসেছে কল্পালের সীমানার। তাদের কাছে আসেনি মামুদ
খাঁ। এই বাজারেই যারা মুনাফা মেরে মোটা হচ্ছে, এসেছে তাদের
কাছে।

'এই মেরা রূপেয়া লেউ।' মামুদ খাঁ পাকড়েছে ননীলালকে।
ননীলাল যেন একটুও ভয় পায় না। যেন খুব অবাক হয়েছে, এমনি
ফাাল-ফাাল করে মুখের দিকে তাকায়। বোধ হয় মুচকে-মুচকে একটু
হামেও।

'হাসতা কিঁউ ? মেরা রূপেয়া লেউ।'

ননীলাল তবু ভড়কায় না এক-চুল। আগে-আগে পালাত আনাচ-কানাচ দেখে। দিনের বেলায় কোন দিন মুখোমুখি হবার সাহস পায়নি। আজ দিবি হাতের নাগালের মধ্যে দাড়ায়। দাড়ায় বুক ফুলিয়ে।

বলে, 'টাকা কিসের ?' টাকা কিসের! মামুদ খাঁর বুকের রক্ত গ্রম হয়ে ওঠে। ভাবে পর্ধা কি লোকটার ! মামুদ খাঁর হাতের লাঠি কি বেদখল হয়ে গেছে ?
ং ধরেছে কি তার ইস্পাতের ভোজালিতে ?

পাঁচ বছর ফাটকে ছিল ম মুদ থাঁ। তার লাঠির গাঁটে পাথরের জবৃতি ছিল, ভোজালির মুধে ছিল লক্লকে আগুন। জেল থেকে বরিষে মামুদ থাঁ কিছু বে তাগদ হয়েছে, লাঠিতে যেন আর সেই লাফ ।ই, ভোজালিতে নেই আর সেই রাগ-থেকেই-রক্তের ভোজবাজি। ইলে সেদিনের ননীলাল কি নাবলে, টাকা কিসের!

'তুন শালা দিললাগি করছ হামার সাথ! হামি আদালত যাব।'
ননীলাল হেনে ওঠে গলা হেড়ে। খলে, 'সেদিন আর নেই, ঝাঁ
হেব।'

নত্যি, সেদিন আর নেই। নইলে মামুদ থাঁ আদালতের রাপ্তা তলায়! কে না জানে, কত দিন তামাদি হয়ে গেছে তার টাকার বি-দাওয়া। তবু কি না আজ সে ন-মরদের মত আদাশতের নাম র। নালিশবন্দ হয়ে জবানবন্দি করবে! ছেঁচড়া উকিল-মোক্তার ঃ-মুহুরির তাঁবেনার হবে! দিন কাল বনলেছে বই কি!

তবে কি ননীলাল উপস্থিত ছভিকের দোহাই পাড়ছে? ননীলাল নো কেল্বা বদমায়েদি করে! তার 'ভাদানে' ব্যবসা ছিল, শহর ক বাজে মাল কিনে এনে নৌকো করে গাঁয়ের হাটে-হাটে বিক্রি ত, তার আলমাল বেডেছে বই কমেনি একটুও। আগে মাটির টাই।ডি বেচে সেই ই।ডির মাপে চাল নিত, এখন এক ই।ডি চাল । প্রায় এক ই।ডিই টাকা নিয়ে যায়। তার এখন কালাও কারবার। দেদার টাকা না হলে ডাকাব্কো হয়ে দাঁড়ায় অমন মুখোমুখি? কিন্তু মামদু খাঁও একেবারে মরে যায়নি।

আরও ত্র'চারজন জুটছে এসে ক্রমে-ক্রমে। মোগলাই কাবা, যুকলি-

বেলা পায়জানা, জরিদার মথমনের ওয়েক্টকোট অনেক দিন পরি এ অঞ্চলে একটা সোর তুলে দিয়েছে। যেন বিদেশ থেকে ব্রন্ধনী এসেহে সে। যেন কেউ ভাকে চেনে না, দেখেনি কোনো দিন।

এই ধে নবী-ন ওয়াছ। জনিদারের তশিলদার। একবার তবিল ভেঙেছিল বলে গ্রেপ্তারি বেরিয়েছিল তার নামে। মামুদ খাঁর পেকে চড়া স্থাদে হ'শো টাকা ধার নিয়ে ছ'বছরে নোটে কুড়ি টাকা শোধ করেছিল সে।

'এই মেরা রূপেয়া লেউ।'

প্যা কাটে চেহার।, মাড়ি বের করে দপ্তরমত হাসে নবী-নওগ্নাজ। বলে, 'টাকা গেছে দেশান্তরী হয়ে।'

'তুম শালা তো আংছ আমার কবজার ভিতর—' মামুদ খাঁতেড়ে আংসে।

'ও দিন-কাল আবার নেই, খাঁ সাহেব। ও সব টেণ্ডাই-মেণ্ডাই আব চলবে না।'

আশ্চর্য, কেন কে জানে, নামূর বাঁ গুটিয়ে যায় আচমকা। আগে কেমন টগে-টগে থেকেও নবা-নওয়াজকে ধরতে পারত না, এখন চোঝের সামনে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও পাজে না বাগাতে।

'আইন-ফরমান সব বদলে গিয়েছে। স্থদপোরদের ভাল ওযুধ বেরি,য়ছে এবার।'

আইন-ফরমানকে মামুন বাঁ কবে তোয়াকা করেছে শুনি ? আজও তাতে তার টনক নড়ত না, কিন্তু আজ সে চমকাছে ননীনালের সাহসে, নবী-নওয়াজের মাড়ি-বের-ওরা নিশ্চিত্ত তাসিতে। বাজাক বন্দর গোলা-মাড়ত সব তেননি আছে, কিন্তু, কি আশ্চর্য, সব থেকেও যেন কি নেই।

নেই আর তার পিছনের জোর, জনতার সম্মতি।

কে বলে জোর নেই ? ভবরদার হাতে মামুদ থাঁনবী-নওয়াজের গত ১৮০ ধরল। টানতে-টানতে নিয়ে চলল সামনের দর্জির গোকানে।

তবু নব-নওয়াজ হাসে। বেন দর্জি-তাঁতি, মাঝি-মালা, কামার-কুমোর, জেলে-মুচি, মব আজ তারা এক দল।

দ্ধি কেতাৰ আলি। অনেক দিনের মহস্বতি তার সদে। এগানে বসে মানুদ্ধীর অনেক লেন-দেন হয়েছে, অনেক বুঝ-সমুঝা হাতচিঠায় পড়েছে অনেক টিণটাপ। কেতাৰ আলিও তার কাছ থেকে ধার থেয়েছে কিন্তু বেইনসাফি করে ঠকায়নি কোনো দিন। কত জনের জন্তে কেল্ডামিন দাভিয়েছে।

পোলা বদল হয়ে গিয়েছে, থাঁ সাহেব। দেশে মহাজনী আইন বসেছে। এসেছে নতুন দিন, ফিরিয়ে দেবার দিন। অনেক দিন এ অঞ্চলে আদনি বুঝি? তোমার দোস্থ-দোসরদের সঙ্গে মুলাকাত হয়নি? তারাতো কণে এ তল্লাট থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে।

উহ, কি করে জানবে ? দাঙ্গা-জ্যাগাদ করে কয়েদ হয়েছিল তার। জেল থেকে বেরিয়ে সটান চলে এগেছে সে। এক ঘরওয়ালীর কাছে তার জামা-মেরজাই জুড়ো-পয়জার ছিল, তাই চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে। সব ছিড়ে-কেড়ে গেছে, কনকনে শীতের হাওয়া চুকছে এসে হাড়ের নধ্যে।

কিন্তু আইনটা কি ?

হাতের লাঠি নির্জীব হয়ে থাকে, ভোজানিটা ভোঁতা মনে হয়, মামুদ বাঁ জিগগেস করে, আইনটা কি ? দর্জির দোকানে বসে আদালতের পিওন সমন-নোটশ জারি করে, রিটার্ন লেখে। পোটাপিমের পিওন চিঠি বিলি করে, বোর্ডের ট্যাক্স-দারোগা ট্যাক্সো কুড়োয়।

আনালতের পেয়াদারই বেশি ম'ন, বেশি দাপট। সে জানে শোনে বেশি, সে একেবারে ভিতরের লোক।

সে বলে, 'এখন বাবা লাইদেন লাগে। যেমন লাগে বন্দুকের, মদ-গাঁজার। লাইদেন না নিয়ে তেজারতি করলেই হাতে হাতকড়া।'

টাকা কর্জ দিতে কে এসেছে? যে টাকা নিয়েছ তোমরা, তা ফিরতি দেবে না? এ কোন দিশি নথা কাত্ন ? আসল টাকাও গাপ হয়ে যাবে?

হাা, তামাদির গেরোর কথাটা জানা আছে মামুদ্র্থার। তার সে ভয় রাথেনা। আদালতে যদি যেতেই হয় কোনো দিন, হাতচিঠাতে সে স্থানের উপ্তল দিয়ে রাথতে জানে। কলন-ছোঁয়ানো সই করে রাথবার মত জালবাজের অভাব নেই। বটতলায় মিলবে অমন চের মূনসি-মূত্রি।

'নয়া কাছন না তো কি।' পাশের ঘরের মহেন্দ্র ডাক্তার তেড়ে এল: 'চড়া স্থদে টাকা ধার দিয়ে চাষা-ভূষো বেণারি-কারবারি সবাইকে উচ্ছলে দিয়েছে, তাদের জন্তে নতুন আইন হবে নাতো কি! স্থদের স্থদ, তক্ষ স্থদ, মেন চক্কর দিয়ে ঘুরপাক থেয়ে-থেয়ে বেড়েই যাচ্ছে, খোলের চেয়ে আঁটি হয়েচে বড়, হাঁ-এর চেয়ে খাঁই। আসল ? আসল কবে ভৃষ্টিনাশ হয়ে গেছে তার ঠিক নেই।'

'নেহি, আসল অন্তত হামার চাই।'

'জানি না আমরা তোমার এই আসলের কারসাজি ? দিয়েছ দশ

াকা, লিপেছ চল্লিশ। এথন সব বস্তা-বোঁচকা গাঁট-গাঁটরি খুলে দেখাতে বে। এসেছে হাটে হাঁড়ি ভাঙগার দিন।'

সত্যি, এ হল কি ? গো-বল্পি মহেন্দ্র সাপুই, ম্যালেরিয়ার-ভোগা চমনে চেহারা, সে পর্যন্ত আফিনের চিপটেন ঝাড়ে। ত্যাড়া ঘাড়ে কথা চর। চোথ পাকায়।

নিজেকে মামূদ খাঁর হঠাৎ অসহায় লাগে। ব্ৰতে পাবে, তার পছনে আর জনতার অমুমতি নেই। তার জবরদন্তির পিছনে নেই নার সেই ভয়ের বুজককি। যে ধার খায় সে যে আগরাধী নয়, সে যে গুধু অপারণ, রটে গেছে যেন তারই কানগুযো়া। অপারণের দল এবার গাই একজোট হয়েছে। পেরেছে একজোট হতে।

কিন্তু কিছু অন্তত টাকা না পেলে মামুদ ঝাঁদেশে ফিরে যায় কি গরে ? তার কারবার যথন বরবাদ হয়ে গেল তখন দেশে গিয়ে সে যি-বাস করবে। হাল-বলদ কিনবে। হিং-এর চাষ করবে। কিন্তু বিনি সম্বলে সে যাবে কোথায় ? খাবে কি ? গরিবপরওয়ার কেউ নই তোমাদের মধ্যে ?

নিজের গলার স্বর শুনে নিজেই মামুদ খাঁ লজ্জায় মরে যায়।

'এক আধলাও কেউ দেবে না! শুষে-শুষে ছিবড়ে কবে ছেছেছে, দানার ডিম পাড়ত যে হাঁস, অতি লোভে তার পেটে ছুরি চালিয়ে বেরছে—আছে কি আর আমাদের ? যা তো ধানায় গিয়ে ধবর দিয়ে ায় তো দারোগাবাবকে।' মহেন্দ্র তড়পাতে থাকে: 'আজ কাল তিকের বাড়িতে গিয়ে ধলা দেয়া বা চারপাশে ঘুরনা দেওয়াও মার্পিটের মিল। যা তো কেউ, দেধবি এখনি শালার আস্থাস তলব হবে ধানা বেক।'

থানা-পুলিশের নাম ভনে মামুদ থাঁ জলে ওঠে। বলে, 'তুম শালা

তো কম্বল লিয়েছিলে — তার দাম ভি আইন নাকচ করে দেবে ? আছো দাম নাদাও, হামার কম্বল ফিরিছে দাও।' মামুদ খাঁ সত্যি-সত্যি হাত পাতে।

'তুম শালা একধানা কম্বল দিয়েছ আর গায়ের ছাল তুলে নিয়েছ একশো জনের। সেই ছালে ডুগি-তবলা বানিয়েছ। আর আমরা হাড়-গোড় বার করে দাঁত খিঁচিয়ে মরে আছি। বেইমানি করার আর ভুমি জায়গা পাওনি ? যাও, বেরোও।'

শের ছিল, কুতা হয়েছে আজ। তবুবেইমান কথাটা সহাকরতে পারে না মামুদ খাঁ। তরে এক কালের বেদানা-থাওয়া রক্ত লাল হয়ে ওঠে। লাঠি তুলে আচমকা মারতে যায় মহেক্ত সাগুইকে।

ঐ মারতে যাওয় পর্যান্তই। হাতের মুঠ ভার আঁট হয়ে বসতে পারে না লাঠির উপর, ওরা তা অনায়সেই কেন্ডে নেয়। কাউকে কিছু বলতে হয় না, সবাই দাঁড়ার এককাট্টা হয়ে। একসঙ্গে ঘাড়কাতা দিয়ে নামিয়ে দেয় তাকে দোকান পেকে। তার জানা হিঁছে দেয়। পাগড়ি খুলে ফেলে। বাবরি য়রে টানো টিল ছুঁছে মারে। একটা টিল লেগে কপাল ফেটে যায়।

বুকের উমে গংম হয়ে আছে যে ভোজানি, মামুদ খাঁ তা আর মনেই করতে পারে না।

স্পৃষ্ট বেনিষ, জনবলের সঙ্গে পারবে নাসে লড়াই করে। সমুদ্রে ভেসে বাবে কুটোর মত। আর গায়ের জোর জিতলেও জিতবে না দাবির জোর। তার দাবি থেকে দাব গিয়েছে খসে। তার অত্যে বোধ হয় আর সত্য নেই।

मामून थै। পालिय यात्र कात कनरम। यात्र (अवापाटित निटक।

কামারদের পিছনের গলি দিয়ে। পালিয়ে যাবার জভেই যেন সে এসে পড়েছে এই গলির আশ্রয়ে।

বাড়ির মুখোরে নিত্যগোপী জলচৌকির উপর বসে জল দিয়ে চেপে-চেপে আরেকটা কে মেরের চুল বেঁধে দিছে।

নিত্যগোপী চিনতে পারল মামুদ থাঁকে। এ অঞ্চলেও সে তার হিং ফিরি করতে এসে কর্জ থাইয়ে যেত। শুধু নিত্যগোপীকেই জপাতে পারেনি। একখানা শাল দিয়েও নম্ন। নিত্যগোপী অনেক সম্লান্ত। সে কাবলিওলাকে চুকতে দেবে না তার বাড়ির চৌহন্দির মধ্যে।

থড়ম পায়ে নিত্যগোপী উঠে দাঁড়ালা বললে, 'এ কি হল ধান সাহেব প'

'চোর ধরতে গিয়ে জখম হয়েছি।' রতে মামুদ খাঁর কপাল ও গাল ভেগে যাছে।

'সে কি কথা, এসো আমার বাড়িতে। বাবুকে ডাকাই। ওযুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিক।'

কোনো দিন সাধ ছিল বুঝি মানুদ্ধীর, নিতাগোপীর ঘরে যায়। আজ নিতাগোপী তাকে ডাকল, কামনার মত নয়, গুল্কাযার মত।

বললে মামুদ খাঁ, 'দরিয়ার পানি জবর নোনা, গোড়া পানি খাওয়াজে পারবে ?' ছোট উঠোন পেরিয়ে নিত্যগোপী তাকে ঘরে নিয়ে এল। ঘট করে জল দিল থেতে।

মামূদ থার মূথে ঘটিটা আর কাৎ হল না। দেখল নিচু-মতন একটা ভক্তংপাবে কভগুলি কম্বলের থাচ। লাল মোটা কম্বল। প্রায় এক শো। কিংবা ভারো বেশি।

'এ ক্যা ?'

'বাবু এক গাঁট দরিয়েছেন হাদপাতাল,থেকে। ঐ ছভিক্ষের

হাসপাতাল থেকে। বাবু ওথানে এখন চাকরি করছে কি না—' সমপর্যায়ের ব্যবসায়ী ভেবে নিত্যগোপী বললে নিশ্চিন্ত হয়ে।

'কে তোমার বাবু ?'

'মহেক্র বাবু। খলিফার দোকানের পাশেই যার দাওয়াইখানা। ছভিফের দিনে থুব পয়সা করছে ছ' হাতে। নই ল আয়র আমার এখানে জায়গা পায় প'

জলভরা ঘট নামিয়ে রাখল মামুদ খাঁ। বললে, 'পুলিশ ডাকে না কেউ ? থানায় খবর দেয় না ?'

'দাবোগা জ্বমাদার স্বাইকে দেয়া হয়েছে একথানা করে।'
নিতাগে,পী মামূদ ঝার ফালা-থাওয়া ছেঁড়াঝোঁড়া জোহরা-জামার দিকে
তাকাল। বললে, 'তুমি একখানা নেবে থান সাহেব ? এই শাতে
জামা-কাপড় তো তোমার কিছুই দেখতে পাছিছ না। সন্ধ্যে হতে-নাহতেই যা হাওয়া ছুটবে নদীর উপর দিয়ে—'

'না। চোরাই মাল আমি ছুঁই না?' মামুদ খাঁ নেমে পড়ল উঠোনে। 'এ কি. জল থেয়ে যাও।'

'না। পানিভি খাব নার'

মামুদ খাঁ তার রক্তমাখা উপরের ঠেঁটেটা চাটতে লাগল। যেন সেরক্তের স্বাদটা জেনে রাধছে। টক-টক, নোনতা-নোনতা লোভের রক্তের স্বাদ। মহেল্রদেরও কপাল যথন এক দিন ফাটবে ত্বন জনারাসেই মনে ক্রতে পারবে সে সেই রক্তের ভার। জল দিয়ে তাঁ সে আজ ফিকে করবে না।

লোকে দেখুক, দেখে রাথুক। রক্তমাথা মুখেই মামুদ খাঁ থেয়ার নৌকোয় গিয়ে উঠল।

